

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্ব

# শ্রীউপদেশামৃত

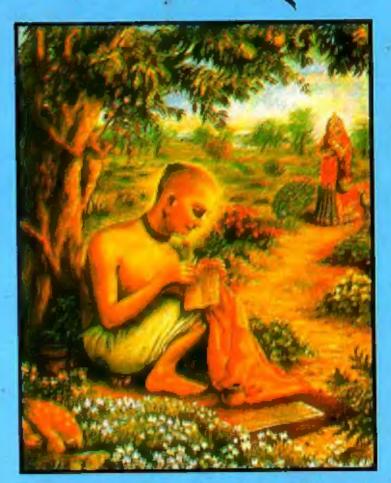

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রস্থপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

# শ্রীউপদেশামৃত

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমৃতি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভূপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি
The Nectar of Instruction গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ
অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ সুভগ স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, দক্তন, সিচনি, প্যারিস, রোম,

## SRI UPADESAMRITA (Bengali)

প্রকাশক ঃ ভত্তি বেদান্ত বুক ট্রান্টের শক্তে শ্যামরূপ দাস ব্রক্ষারী

| প্রথম সংকরণ    | 2   | ১৯৭৯, ১০,০০০ কণি |
|----------------|-----|------------------|
| বিতীয় সংকরণ   | 2   | ১৯৭৯, ১৫,০০০ কপি |
| ভূতীয় সংস্করণ | 8   | ১৯৭৯, ২০,০০০ কপি |
| চতুর্থ সংকরণ   |     | ১৯৭৯, ২০,০০০ কপি |
| প্ৰম সংকরণ     | 1   | ১৯৭৯, ১০,০০০ কপি |
| वर्ष अश्वज्ञन  | 1   | ১৯৭৯, ১০,০০০ কশি |
| সঙ্গ সংকরণ     | - 1 | ১৯৭৯, ১০,০০০ কশি |

**গ্রন্থ ঃ** ১৯৯৭, ভতিবেদাত বুক ট্রাই কর্তৃক সর্বস্থত্ব সংবক্ষিত

মুদ্রণ ঃ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রান্ট গ্রেস শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩ নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

# সূচিপত্ৰ

| বিষয়        |          |         | ুপৃষ্ঠা   |
|--------------|----------|---------|-----------|
| ভূমিকা       |          |         | ক         |
| প্রথম শ্রোক  | ·        |         | ٥         |
| দিতীয় শ্লোক | *******  | ******* | 32        |
| তৃতীয় শ্লোক | 44245449 | ******* | 22        |
| চতুৰ্থ শ্ৰোক | *******  |         | - 93      |
| পঞ্চয় শ্লোক | 4+4+4+2  |         | ৩৮        |
| যষ্ঠ শ্লোক   | *******  | ******  | 89        |
| সন্তম শ্লোক  | 2474444  | ******  | ৫৩        |
| অষ্টম শ্লোক  | ******   | ******  | ৫৯        |
| নবম শ্লোক    | *******  | +++     | <b>48</b> |
| দশম গ্লোক    | *******  | •       | ৬৭        |
| একাদশ শ্লোক  |          |         | 98        |

# ভূমিকা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনটি পরিচালিত হক্ষে শ্রীল রূপ গোস্বামীর দিবা তত্ত্বাবধানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমগুলী, অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবেরা অধিকাংশই শ্রীটেডনা মহাপ্রভুর অনুশামী, আর তাঁবই সক্ষোৎ শিষা হলেন বৃদ্ধাবনধামের ষড়-গোস্বামীরা। তাই শ্রীল নরোন্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন-

क्रभ-प्रयुनाथ भरम इंटेरव व्याकृष्टि । करव द्याम युवाव रम युगन-भीतिकि इ

শ্যধন শ্রীরূপ পোরামী প্রমুখ হত্-গোর্মামীদের শান্তসম্ভার আমি হৃদরক্ষম করতে আগ্রহী হব, তথনই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দিবা প্রেমদীলার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।" শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মানব সমাজে প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভৃত হরেছিলেন। গোপীদের সাথে মাধুর্যরসের দীলা-বিলাসের মাধ্যমেই পর্যেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমন্ত কার্যকলাপের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল। গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাদীর ভাবমূর্তি নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকটিত হন। সূতরাং, শ্রীচৈতনা মহাপ্রভূর মহান উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে হলে এবং তার পদান্ত অনুসরণ করতে গেলে, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীক্রীব, শ্রীগোপাল ভট্ট এবং শ্রীরমুনাথ দাস-এই বভু-গোরামীর পদান্ধ বিশেষ ভরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতে হবে।

শ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন সকল গোস্বামীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, এবং আমাদের কার্যকলাপে পথনির্দেশের উদ্দেশ্যে এই উপদেশামৃত গ্রন্থানি অনুসরণ করার জন্য তিনি আমাদের প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতু ধেমন শিক্ষাষ্টক নামে তাঁর রচিত আটটি শ্রোক আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, তেমনি শ্রীরূপ গোস্বামী আমাদের প্রদান করেছেন উপদেশামৃত যাতে আমরা তথ্ব বৈশ্বব হয়ে উঠতে পারি।

সর্বপ্রকার পারমার্থিক কার্যকলাপে, মানুষের প্রথম কর্তব্য হল ভার মন এবং ইন্দ্রিয়াদির সংযম না করলে, পারমার্থিক জীবনে কেউ অগ্রসম হতে পারে না। এই জড় জগতের মধ্যে প্রভোকেই রজো ও তমোওণে নিমন্দ্রিত হরে ররেছে। শ্রীরূপ শোষামীর নির্দেশনুসারে অবশ্যই মানুষকে সন্তব্যের গুরে উন্নীত হতে হবে, এবং কিডাবে আরও উন্নতি করা বার, ভা সবই তথ্য উদ্বাহিত হতে থাকৰে।

কৃষ্ণভাবনায় অনুগামীর মনোবৃতির ওপারেই নির্ভর করে তার প্রগতি।
কৃষ্ণভাবনায়ত আন্দোলনের অনুগামীকে অবলাই তব্ব গোষামী হয়ে উঠতে হয়।
বৈক্রবদের সাধারণত গোষামী বা গোসাই বলা হরে থাকে। প্রীবৃদ্ধাবনধামে
প্রত্যেষটি মন্দিরের অধ্যক্ষের এইটাই হল পদ-পরিচর। কেউ তব্ব কৃষ্ণভক্ত
হতে চাইলে, তাকে গোষামী হতেই হবে। গো মানে 'ইপ্রিরসমূহ', এবং স্বামী
মানে 'প্রস্কু'। নিজের ইপ্রিয়সমূহ এবং মনকে সংযত করতে না পারলে, কেউ
গোসাই হতে গারে সা। গোষামী হয়ে এবং ভারপরে তব্ব তগবন্ধক হয়ে জীবনে
চরম সার্বকতা অর্জন করতে হলে ব্রী রূপ গোষামী প্রদন্ত ব্রীউপদেশামৃত নামে
নির্দেশাবলী অনুসরলে উদ্যোগী হতেই হবে। ব্রীন্স রূপ গোষামী আরও অন্য
জনেক প্রস্থাদি প্রদান করে গিয়েছেন—ফেমন, তকিরসামৃত্যসিন্ধ, বিদত্ব-মাধব,
এবং ললিত-মাধব, তবে প্রীউপদেশামৃত প্রস্থ্বানির মধ্যেই নিহিত রয়েছে কনিষ্ঠ
নবীন ভক্তমন্তলীর জন্য প্রথম নির্দেশ্যবলী। অতি কঠোরভাবে এই নির্দেশাবলী
অনুসরণ করে চলা উচিত। তা হলে সহজেই জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।
হরেকৃষ্ণ।

#### শ্রোক ১

বাচো বেগং মনসঃ ক্রেখবেগং জিহ্বাবেগমূদরোপত্তবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামশীমাং পৃথিবীং স শিব্যাৎ ॥ ১ ॥

#### नकार्य

বাচঃ—বাক্যের; বেগম—বেগ; মনসঃ—মনের; ক্রোধ—ক্রোধের; বেগম্—বেগ; জিহ্বা—জিহ্বার; বেগম্—বেগ; উদয়-উপয়্—উদর এবং জননেন্দ্রির; বেগম্—বেগ; এতাদ্—এই সব; বেগান্—বেগসমূহ; যঃ—বেই; বিবহেত—ধারণ করতে সমর্থ; বীরঃ—শান্ত; সর্বাম্—সব; জণি—নিন্দিত; ইমাম্—এই; পৃথিবীম্—পৃথিবী; সঃ—সেই ব্যক্তি; শিক্ষাৎ—শিব্য করতে পারেন।

#### অনুবাদ

বে সংযমী ব্যক্তি বাকোর বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ-এই বড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসদ করতে পারেন।

#### তাৎপর্য

শ্রীমতাগবতে মহারাজ পরীক্ষিৎ তকদেব গোপামীর কাছে কতকতনি প্রশ্নের উপস্থাপনা করেন। এই প্রশ্নুগুলির মধ্যে তাঁর বিশেষ বৃদ্ধিমন্তার পরিচর পাওরা যায়। যেমন, তাঁর একটি প্রশ্ন ছিল, "যদি মানুষ ইন্দ্রিয় সংবম করতে না পারে, তবে সে প্রায়ণ্ডিন্ত করে কেন?"—চোর ভালভাবেই জানে, চুরি করার সময় সে ধরা পড়তে পারে, এমন কি অন্য চোরদের ধরা পড়ে শান্তি পেতে দেখেও সে চুরি করে। দর্শন এবং শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অল্পর্কিসম্পন্ন ব্যক্তি কিছু দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর উচ্চ-বৃদ্ধিসম্পন্ন

মানুষ কিছু ভান অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যখন একজন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি আইনের বই পড়ে জানতে পারে, চুরি করা তাল নয়, কারণ ধরা পড়লে শান্তি পেতে হয়, তখন সে চুরি করা থেকে বিরত থাকে। আর যার বৃদ্ধি অয়, সে চুরি করে ধরা পড়ে, কিন্তু একবার শান্তি পারার পর সে আর চুরি করে না। কিন্তু যে বাস্তবিক মুর্খ, সে দেখে জনে এমন কি শান্তি পেয়েও আবার চুরি করে। এমন কি সেই মুর্খ লোকটি যদি প্রায়ন্তিন্ত করে অর্থাৎ সরকারের কাছে শান্তিও পায়, তবু করেদখানা থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সংস্কৌ সে আবার চুরি করা আরম্ভ করে। কয়েদখানার শান্তিকে প্রায়ন্তিত মনে কয়লে সেই রকম প্রায়তিন্তের কী মুলাঃ তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ এখানে বলেছেন—

भृष्ठेञ्चकाकारं यद नागरं कामतूनगुष्पत्माश्रहिकम् । करताकि कृत्या विश्वनः श्रायक्तिसम्या कथम् ॥ किर्मित्वर्णरक्षकात्रकृतिकत्तिक खद नुमः । श्रायक्तिसम्पर्धाश्यारं यसा कृश्चन्तरगौठवदः ॥

তিনি এই ধরনের প্রারভিত্তকে হাতির স্থানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাতি
নদীতে সুদর স্থান করে, কিন্তু স্থান শেকে তীরে উঠেই সে সমন্ত দেহে খুলো
ছড়িরে দের। তা হলে এই ধরনের স্থানের কি প্রয়োজনা সেই রকম অনেক
পরমার্থী আছেন, যারা 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং সেই সঙ্গে নানা
প্রকার অপরাধন্ত করে চলেন। তারা ভাবেন 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করার
কলে তারা সন রকম অপরাধ খেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু তা অত সহজে সাধিত
হক্ত না, কেননা মহামন্ত্র কীর্তনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ দশ রক্ষমের নামাপরাধের
মধ্যে এই অপরাধকে বলা হয়্ন-

নামো কলাদ্ কদা হি পাপবুদ্ধিঃ ।
অর্থাৎ নামবলে পাপাচরণ করা। ঠিক সেই রকম অনেক খ্রিস্টান আছেন,

যারা সপ্তাহের শেষে গির্জায় গিয়ে প্রবীণ পুরোহিতের সামনে তাঁদের পাপকর্মের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন, এইভাবে তাঁরা পাপমূক হতে পাকেন এবং যখনই শনিবার শেষে রবিবার আমে, তখন থেকে শুনরায় পাপকার্য তব্ধ করেন এবং মনে করেন যে, সপ্তাহের শেষে শনিবার দিন ণির্জার গিরে প্রারক্তিত্ত কর্মেই সমন্ত পাপকর্ম মোচন হয়ে যাবে।

কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তত্তদর্শী, তাই তিনি এই ধরনের প্রায়ভিতের মিরর্থকতা উপদক্ষি করে নিশা করেছেন। তাঁর গুরুদেব শ্রীল গুরুদেব শোষামীও এর নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাপকর্ম কথনও পুণ্য কর্মের বার। বঙ্গন করা যার না।

তাই প্রকৃত প্রারক্তির হলে আমাদের অন্তরের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃতকে জাণরিত করা। যথার্থ প্রায়তিতের সঙ্গে যথার্থ জ্ঞানের একটা সম্বন্ধ আছে, আর সেই জন্য নির্দিষ্ট উপায়ও আছে। নির্মিত স্বাস্থ্যকর উপয়ে অবলয়ন করলে যেমন কেউ সাধারণত রোগাক্রাত হয় না, তেমনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রতিটি মানুহকেই কভকগুলি নিয়মের মাধামে জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। সেই রকম বিধিবদ্ধ জীবনকেই 'তপস্যা' বলে।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির ধারা মন ও ইন্দ্রিয় সংযেম করে, নিজন্ব সব কিছু শ্রীগুরুদেবের চরণে অর্পণ করে, সভ্যমিষ্ঠ এবং ভদ্মচারী হয়ে যোগাসন অভ্যাস করে ক্রমশ পরমন্তন্ত্র-জ্ঞান বা কৃঞ্চভাবদাস্তের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু যারা ভাগ্যবান, তাঁরা তদ্ধ ভজের সঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর নির্দেশানুসারে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করার ফলে অটাক যোগের মনঃসংযোগ ক্রিয়াদি অতি সহজেই অতিক্রম করেন। তথুমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের সাধারণ ও প্রাথমিক বিধি-অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ, আমির আহার, মাদক-দ্রব্য গ্রহণ, জুরা খেলা ইত্যাদি বর্জন করে সদগুরুর নির্দেশে ভগবং-সেবা করার মাধ্যমে তারা অনায়াসেই সংযম করতে পারেন। এই সহজ সরল পছাটি শ্রীল রপ ণোস্বামীপাদ কর্তৃক বীকৃত।

সূর্ব প্রস্থাম বাক-সংযুদ্ধের প্রয়োজন। আমাদের প্রভ্যেকের বাক শক্তি আছে, তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমরা কথা বলতে শুরু করি। কৃঞ্চকথা না বলে আমরা অন্য সব বাজে কথা বলি। মাঠের ব্যাঙ যেমন বিরক্তিকর আওয়াজ করে চলে, সেই রকম আমাদের নিড থাকার জন্য আমরাও কথা বলে চলি। কিন্তু যা বলি তা সবই ৰাব্ধে কথা। ব্যাঙের বিরক্তিকর আওয়ান্ধ ৩ধু তার মৃত্যুরূপী সাগকে চেকে আনে। যদিও এই আওয়াজ তার মৃত্যুকে ডেকে আনে, তবুও বাহে সেই আধ্যান করেই চলে।

विबन्नी এवং निर्दिर्णववामी, भाषावामी मार्गनिकरमत এই तकम वारक्षत मरन তুলনা করা চলে। তারা সব সময় অথধা কথা বলে এবং এইতাবে তাদের মৃত্যুকে ভেকে আনে। তবে বাক্-সংযম অর্থে বডঃপ্রগোদিত মৌন অবলম্বন নয়, যা মারাবাদী দার্শনিকেরা করে থাকেন। মৌনতা কিছুকালের জন্য সহায়ক হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভা কাজে লাগে না। বাৰু সংযমের কথা শ্রীল রূপ গোরামীপাদ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-কৃষ্ণকথা প্রচারের মাধ্যমে, আমাদের শাক্রশক্তি শ্রীক্ষ্ণের গুণকীর্তনে নিয়োগ করে আমরা বাক্-সংযম করতে পারি। ভগবত্ত বা কৃষ্ণকথার প্রচারক কখনও মৃত্যুর কবলে আবদ্ধ হন না। বাক্সংযমের গুরুত্ এইখানেই।

শ্রীক্ষের পাদপরে যন অর্পণ করতে পারলেই মনোবেগ বা চঞ্চল মনকে নির্ম্রণ কর। যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতনা-চরিতামৃতে বলা হয়েছে-

> क्यः मूर्यमञ्ज, माशा दश जनकार । याहा कका छाञ्चा भावि भाषात अधिकांत 🛊

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মডো তার মায়া হচ্ছে অন্ধকারের মডো। থেখানে সূর্যের আলো আছে, সেখানে অন্ধকার থাকে না। সেই রকম কৃঞ্চভাবনায় মন ভখন্ত হলে, সামার দ্বারা আর জা প্রভাবিত হতে পাবে লা। যোগমার্গের 'নেতি

শ্ৰোক ১

নেতি' উপায়ে এই কাজ হবে না। মনকে ভাবনাশূন্য করা একটা কৃত্রিম পদ্ম।
মন ভাবনাহীন থাকতে পারে না। তবে কৃষ্ণচিন্তা করে, কৃষ্ণসেবার কথা চিন্তা
করে মনকে সংযত করা যায়।

ঠিক সেইভাবে ক্রোধকে আমরা একেবারে জয় করতে পারি না, কিন্তু ভগবদ্বিঘেরীদের প্রতি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করতে পারি। শ্রীটেডনাদের দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাই-এর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। কারণ ঐ প্রাতৃষর নিত্যানন্দ প্রভুকে অপমান করে ও তাঁকে তক্ষতরভাবে আঘাত করে। শিক্ষাইকে শ্রীটেডনা মহাপ্রভূ শিক্ষা দিরেছেন তৃণাদশি সুনীচেন তরোরশি সহিক্ষুনা-অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা দীন এবং তক্ষ অপেক্ষা সহিক্ষু হতে হবে।

কিন্ধু এখানে প্রশ্ন উঠতে গারে, তা হলে মহাপ্রভূ ক্রোধ প্রকাশ করলেন কেনা এর অর্থ হচ্ছে নিজের ক্রেন্সে ভক্ত সব অপমান সহা করবেন, কিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের বা তার তন্ধ ভক্তের অবমাননার বথার্থ ভক্ত আন্তনের মতো ক্রোধ প্রকাশ করবেন।

ক্রোধবেণ সংযত করা যায় না। কিবু উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায়। ক্রোধের বলেই পবন-পুত্র হনুমান লব্ধায় আগুল ধরিয়ে দেন। এইভাবে তিনি আক্ষণ্ড ভগরান শ্রীরামচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসাবে অগৎপূজ্য। এইভাবে হনুমান ভার ফ্রোধের যথাযোগ্য ব্যবহার করেন।

অর্জুনও তাই করেছিলেন। তিনি কেছায় যুদ্ধ করেননি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের ক্রোধাণ্লি জ্বালিয়েছিলেন। তিনি কলেছিলেন, "যুদ্ধ ভোষার করতেই হবে।" ক্রোধ ছাড়া যুদ্ধ করা সম্বব নয়, তাই ক্রোধবেগ জয় করা সম্বব একমাত্র কৃষ্ণসেবার তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে।

আমরা সবাই জিহবাবেগ অনুভব করি। জিহবা সব সময় মৃথরোচক খাবার খাওয়ার জন্য উৎসুক। সাধারণত জিহবার আসক্তি অনুযায়ী আমাদের খাবার খাওয়া উচিত নয়, বরং জিহবা দিয়ে প্রসাদ খেয়ে জিহবাবেশ সংযত করা উচিত। তথুমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করাই ভক্তের একমাত্র কর্তব্য। নিয়ফিত সময়ে প্রসাদ প্রহণ করা উচিত। জিহবা বা উদরের তাড়নায় দোকানে তৈরি কোন বাবার বা মিষ্টি বাওয়া উচিত নয়। যদি আমরা সংকল্প করে ওধু কৃষ্ণ-প্রসাদই গ্রহণ করি এবং তা পালন করে চলি, তা হলে আমরা উদরবেগ ও জিহবাবেগ জয় করতে পারি।

সেই রক্ষ অগ্রয়োজনে বৌন সঙ্গম না করে উপস্থবেগ জয় করা যেতে পারে। উপস্থ তথু কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অনাধার তার বাবহার করা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত সংযে বিবাহের ব্যবস্থা আছে, তবে তা ইন্দ্রিয় তর্পধার জন্য নয়-কৃষ্ণভক্ত সৃষ্টি করার জন্য। সন্তানেরা একটু বড় হলেই তাদের ভালাস, টেক্সাস-এ গুরুত্বলে পাঠান হয়, সেখনে শিক্ষা দিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় করে তোলা হয়। যেহেতু জগতে অনেক কৃষ্ণভক্তের প্রয়োজন, তাই যারা সন্তানদের কৃষ্ণভক্ত করে তুলতে পারবে, তাদেরই বিবাহ করা উচিত।

কৃষ্যভাবনাময় সংযম অসুশীলনে সম্পূৰ্ণভাবে দক্ষ হলে তবেই মানুষ প্ৰকৃত সদৃহক্ষ হতে সাৰে।

শ্রীল ভতিসিদ্ধান্ত সরক্তী ঠাকুর 'উপদেশামৃত' গ্রন্থের 'অনুবৃত্তি' ব্যাখ্যা করতে গিরে লিখেছেন, দেহাআ-বৃদ্ধির জন্য আমাদের মধ্যে তিন প্রকার বেশের উত্তব হয়—তা হক্ষে বাক্যোর বেশ, মনের বেগ এবং দৈহিক বেগ। এই তিন বেগ জীবাশ্বার জীবন অপবিত্র করে তোলে। আর এই সব বেগ-সংযমকারীকে তপস্বী বলা হয়। এইভাবে তপস্যা বলে ভগবানের বহিরসা শক্তি মারার কবল হতে মৃতি লাভ করা যায়।

কৃঞ্চবিদ্বীন বাজে কথা বলার যে আগ্রহ, তাকেই বলা হয় বাকোর বেগ, যা নির্বিশেষবাদী, মান্নাবাদী দার্শনিকগণ বা উদ্ভূত্বল জীবন যাপনে তথা কর্মকাণ্ডে ব্রভ জড়জাগতিক মানুষেরা করে থাকে। বাক্যবেগ বলতে কৃষ্ণবিহীন কথা, জ্ঞানী-নির্বিশেষবাদীদের কথা বা কর্মীদের কথা বোঝায়- ইন্দ্রিয় তর্পণ করাই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জড় বিষয় নিয়ে আলোচনা বা সাহিত্য রচনাও বাক্য বেগের অন্তর্গত। কড লোক কড বই লিখেছেন, নিখে লিখে বই-এর পাহাড় করেছেন, অথচ এই সবই অর্থহীন। কারণ ডাতে ভগবানের কথা লেখা নেই, শ্রীকৃষ্ণের কথা লেখা নেই। এই সবই বাচোবেগের লক্ষণ। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণকথা। ডাই এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্ত্রাগবতে বলা হয়েছে-

> न यस्तर्भक्तिकाभमः स्तर्गरभा स्वगर्भावतः अपृथीज कर्रिकेरः । जवाग्रमः जीर्थम्मस्ति मानमा म कक स्टमा निवयस्त्रानिकस्वाः ॥

"শ্রীভগবানের তগকীর্তনই জগৎকে পবিত্র করতে পারে। যেখানে সেই ভগবৎ-কীর্তন নেই, সেই স্থান সাধু কৃষ্ণভাক্তর জন্য নয়, তা তথু কাকের তীর্ধস্বরূপ।"

> ত্বাধিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যশ্বিন প্রতিয়োকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনক্তস্য যশোহদিতানি ষৎ শৃপত্তি গায়ন্তি সুণত্তি সাধবঃ ॥

"পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, যগ, রূপ, কীলা সমন্তিত শ্রহাদি দিব্য এবং উল্লেখন মানব-সমাজে বিপ্লব নিয়ে আসে। ঐ সমত্ত দিব্য সাহিত্য অসম্পূর্ণভাবে রচিত হলেও শুদ্ধ সাধু সজ্জনেরা তা শ্রবণ, কীর্তন ও প্রহণ করে থাকেন।"

উপরের শ্রোকটি পড়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, স্তগবহুকি ও ভগবং-কথা বলার মাধ্যমে আমরা বাজে গ্রাম্যকথা বলা বন্ধ করতে পারি। আমাদের প্রতিটি কথা কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

আমাদের চঞ্চল মনের উত্তেজনাকে দৃটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভার একটিকে বলা হয় 'অবিরোধ প্রীতি' আর অন্যটিকে বলা হয় 'বিরোধবৃক্ত ক্রোধ'। মায়াবাদ দর্শনের প্রতি অনুরাগ, কর্মবাদীদের সকাম কর্মে বিশ্বাস, জার্গতিক ক্রমনা-বাসনা ভিত্তিক পরিকল্পনা, এগুলিকে বলা হয় 'অবিরোধ প্রীতি'। জ্ঞানী, কর্মী ও জড়বাদী বিষয়ী ব্যক্তিরা নানা রকম পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষকে নানা রকম প্রতিশ্রুতি সেয়। কিন্তু তাদের পরিকল্পনাগুলি যখন বার্ধ হয় এবং ভারা ভাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না, তখন ভারা ক্রেম হয়। অভ্যাণ্ডিক আকাক্ষা বিপর্যন্ত হলে ক্রোধ সৃষ্টি হয়।

সেই রক্ষ দেহবেগকে তিল জগে ভাগ করা হয়-জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থাবেল। কজা করার বিষয় এই যে, এই তিনটি ইন্দ্রিয় দেহে এক সরল রেখায় অবস্থিত আর দৈহিক বেগ বা দৈহিক তাড়নার অফ হল্ছে এই জিহা থেকে। তাই বলি জিহ্বার কাজ তথু ষাত্র কৃষ্ণ-প্রসাদ সেবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়, তা হলে এইভাবে জিহ্বাবেগ সংবত করার ফলে হাতাবিকভাবেই উদর ও উপস্থাবেগ কর করা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিসোদ ঠাকুর বলেছেন-

> भतीत खिरमाखान, जर्जसित जार्थ कान, जीरव रफ्टन विषय-गांगरत । जांत बर्था जिस्सा जिल, रनाजमय मुमूर्यीज, जां'रक रक्षण कठिम भश्मारत । कृषा वज् भग्नामय, कतिवारत सिस्सा करा, वश्माम-जान मिना जारें । रमेरे जन्नामृज भाग, ताथाकृषा-छन गांथ, राथ्य जाक रेंक्जना-निजारें ।

রস বা স্থান ছয় রকমের। কেউ যদি ভাদের একটির ধারা উর্ন্তেজিত হয়, ভা হলে সে জিহনাবেগের ধারা নিয়ন্ত্রিভ হয়ে পড়ে। মানুষ মাছ, মাংস, ডিম ইভ্যাদি আহারে আসক্ষ। এই সমস্ত খাদ্য রক্ত ও বীর্যের ধারা গঠিত এবং তা মৃত দেহরূপে আহার করা হয় এবং এদের যে কোন একটি রসের ধারা লাগায়িত হলে মানুষ জিহনাবেগের ধারা তাড়িত হয়।

শ্ৰোক ১

আনার অনেকেই শাক-সবন্ধি, দৃধ থেকে তৈরি গানারের প্রতি আসন্ত । এইগুলি সবই জিহবার তৃপ্তির জন্য। কিছু যারা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে চান, তাঁদের এইভাবে ইন্দ্রিয় ভৃত্তির জন্য থাবারে অতিরিক্ত মশন্যা, লঙ্কা বা তেঁতুল বাওয়া ত্যাগ করতে হবে। পান, সুপারী, হরিডকী, চা, কফি, তামাক্ মদ, আফিং, গাঁজা ইড্যাদিতে আসক্তি বা এর দ্বারা নেশা করার যাধামে অবৈধভাবে ইস্তিয়ের তৃত্তি সাধন করা হয়। তাই ভগবন্ততি লাভ করতে হলে, এই সমস্ত দেশা ত্যাণ করতে হয়। যদি তথু কৃষ্ণপ্রসাদই খাবার হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে মায়ার কবল থেকে মৃতি পাওয়া হায়। পাক-সবজি, শস্য, কল, মূল, দুধ, জল দিয়ে যে থাবার তৈরি হয় ভগবান নিজে সেই সব আহার্য হিস্তবে অনুমোদন করেন। ৩ধু সুস্বাদুতার জন্য কেউ যদি অভিরিক্ত প্রসাদ খায় ভবে তাও ইন্সিয় তর্পণ বলে বিবেচিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ অত্যন্ত মুধরোচক প্রসাদ গ্রহণেও বিরত হতে বলেছেন। আবার ভগবাদকে নিবেদন করার অছিলায় নিজ ইন্দ্রিয় রসনা তৃত্তির জন্য যদি অতি সুস্বাদু ভোগানু তৈরি করা হয়, তবে তাও জিহবাবেণ তাড়নার কারণ বলে গণ্য হয়। ধনী গৃহে ভাল ভাল বাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও জিহবার তৃত্তি বলে বিবেচিত হয়। এই প্রসক্ষে শ্রীটেতন্য-চরিতাযুক্ত লেখা আছে-

> किस्तात नामरम त्यहै हैकि-छेकि थास । मिर्स्थामतभ्तात्रण कुक नाहि भास ॥

অর্থাৎ "ক্রিহনার তৃত্তি সাধনের জন্য যে সর্বদা ভৎপর এবং উদরবেগ ও যৌন তাড়নায় যে সব সময় চঞ্চল, তার পক্ষে কৃষ্ণপ্রান্তি সম্ভব নয়।"

আগেই বলা হয়েছে যে জিহুৱা, উদত্ত ও উপস্থ একই সরলরেখায় অবস্থিত এবং একই শ্রেণীভূক। শ্রীচৈতনা মহাগ্রন্থ বলেছেন, ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।' (চৈ. চ. অন্ত্য. ৬/২০৬) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার লালসা আমাদের জীবনকে দুর্বিষ্ট করে তোলে। ভাই একাদশী, জনাষ্টমী ও অন্যান্য বৈশ্বব-তিথিগুলিতে উপবাস করে আমরা উদরবেশ সংযত করতে পারি।

উপস্থবেশ সম্বন্ধে বলা বার যৌনসকম দুই রকম—একটি বৈধ এবং অপরটি থাবৈব। উপবৃক্ত বা যোগা বাজি প্রান্তবয়ক হলে বিধিসমতভাবে বিবাহ করতে পারে ও সুসন্তান লাভের জন্য যৌনসকম করতে পারে। তা যেমন আইনানুগ, ভেমনই লালসমত। অন্যথায় যৌন-তৃত্তির জন্য মানুষ কৃত্তিম উপায়ে অবলম্বন অন্যথাত যৌন-তৃত্তির জন্য মানুষ কৃত্তিম উপায়ে অবলম্বন করে, অন্যথতভাবে যৌন উপভোগ করবে। কৃত্তিম উপায়ে যৌন সকম, অবাভাবিকভাবে যৌন সকম, যৌনকথা আলোচনা, যৌন চিন্তা বা গ্রীস্ক কামনা ইত্যাদিকে পারে অবৈধ বৌন জীবন বলা হয়। এইভাবে যৌন জীবন যাপন করার ফলে মানুষ মালাবন্ধ হয়। এই উপদেশগুলি তথু গৃহস্থদের জন্যই নয়, বারা ত্যাগী, বারা সন্ত্রানী, আদের জ্বেত্তেও এইওলি প্রযোজ্য।

'শ্রেমবিবর্ত' এছের সন্তম অধ্যায়ে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলেছেন-

देवजागी छारे धामाकथा मा धनित्व कात्न।
धामावार्छा ना कहित्व गत्व मिनित्व जात्महशत्मध ना कर छारे ही-मजावन।
गृद्ध ही शांकृता छारे जामिताइ वन ह
यमि ठार धामत त्राबित्क श्रीताह्मस माम।
(हाँहें रित्रमात्मक्ष कथा बात्क त्राम मितितः।
कुलतार हाथा-कृष्क मर्वमा त्रावितः।

ভা হলে আমরা এই শিক্ষা পান্ধি, যে বাক্তি ছয় যেগ অর্থাৎ বাচোবেগ, মনোবেগ, ক্রোধোবেগ, জিহবাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ জয় করেছে, ভাকেই 'রামী' বা 'গোস্বামী' বলা হয়। 'রামী' মানে কর্তা বা নিয়ন্তা আর গোস্বামী মানে হক্তে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা কর্তা। কারণ 'গো' শব্দের একটি অর্থ হক্তে ইন্দ্রিয়। কেউ স্বখন সন্নায়ন আশ্রম গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে স্বামী নামে অতিহিত করা হয়। তখন তিনি কোন পরিবার সম্প্রদায় বা সমাজের কর্তা বা নিয়ন্তা নন, তিনি তার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা কর্তা। যিনি সংখ্যা করতে পয়রেন না, তিনি গোস্বামী নন; তাকে 'গোদাস' অর্থাৎ ইন্দ্রিরের দাস বলা হয়। বৃদ্ধাবনের বড়-গোস্থামীর পদান্ধ অনুসরণ করে স্বামী বা গোস্বামীদের সর্বভোতাবে দিব্য ভগবৎ-সেবার নিযুক্ত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে গোলাসরা সব সমরেই ইন্দ্রিয় তর্গণে রত, বিষয় ভোগে রত। তাদের অন্য কোন কাঞ্চ নেই। প্রস্লাদ মহারাজ গোদাসদের 'অদান্ত-গো' বলে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ ভালের ইন্দ্রির সংবত নয়। তারা কখনও ভক্তি লাভ করতে পারে না, কৃষ্ণদাস হতে পারে না। শ্রীমন্ত্রাগবতে (৭/৫/৩৯) প্রশ্লাদ মহারাজ বলেছেন-

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বভো বা মিখোহঙিপল্যেত গৃহব্রতানান। অদার-গোতির্বিশতাং তথিগ্রং পুদঃ পুনকর্বিত্তর্বগানাম ঃ

"ইন্দ্রিয়-ভর্পনই যাদের জীবনের লক্ষ্য, ব্যক্তিগত প্রচেটা বা অন্যের সাহায্য বা সম্মিলিত সহায়তার কোনভাবেই, তাদের পক্ষে কৃষ্ণভাবনাময় হওরা সমব নয়। অসংযত ইন্দ্রিয়ের তাড়না তাদের সায়ার অন্ধকারে নিক্ষেশ করবে, আর প্রমন্ত হয়ে তারা বারবার চর্বিত দ্রবাই চর্বণ করে চলবে।"

#### অভ্যাহার ঃ ব্যাসক প্রজন্মে নিয়মাধহঃ। জনসক্ষত লৌল্যঞ বভূতিউক্তিবিনশ্যকি ॥ ২ ॥

#### শবার্থ

অভ্যাহারঃ—অধিক আহার বা সঞ্চয়; প্রয়াসঃ—অধিক প্রচেটা; চ— এবং: প্রজন্ধঃ—অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা; নিরম—নিরমনীতি; আথ্রহঃ—আগ্রহ; অন-সঙ্গঃ—অভ্যাপতিক বিষয়ী কৃঞ্জভের সঙ্গ; চ—এবং; লৌদ্যম—গ্রহণ চাঞ্চন্য বা নোভ; চ—এবং; বড়ভিঃ—এই হয়টি দোষ বারা; ভক্তিঃ—ভভি; বিস্নান্তি—বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

#### वश्वाप

প্রয়োজনের অভিনিক্ত আহার প্রহণ বা প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অভ্যধিক প্রচেটা করা, কৃষ্ণ-বিহীন অনাবশ্যক প্রাম্য কথন, পারবর্থবিক জীবনে উর্ভি লাভের জন্য প্রয়াস না করে ভধুমাত্র শাত্রের নিরম-নীতিওলি অনুসরণ করার জন্যই ভানের অনুশীলম করার প্রচেটা বা শাত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইক্ষ্যনুসারে কর্যে-সম্পাদন করার প্রচেটা, কৃষ্ণভাবনাবিমুখ জড়বিবয়ী লোকের সম্ল করা, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনার ব্যক্তেল ইওয়া-কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত ছয়টি লোবের ভারা আবন্ধ হয়ে পড়ে, ভবন ভার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয় ঃ

#### ভাংগৰ্য

মানব-জীবন সরলভাপূর্ণ ও ভগবস্তাবনাময় হওয়া বাঞ্চনীয়। বদ্ধজীব মাত্রই
মায়ার অধীন। এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্ট হয়েছে সকলকে কর্মরত রাখার জন্য।
শ্রীভগবানের ভিনটি শক্তি। প্রথমটির নাম অন্তরক্ষা শক্তি, দিতীয়টির নাম তটস্থা
শক্তি ও তৃতীরটির নাম বহিরকা শক্তি। জীবশক্তি ভটস্থা শক্তির অন্তর্গত। কারণ
উপঃ ২

জীবশক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরকা শক্তির মধ্যবর্তী। তপ্রনান শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ নিত্য দাস হওয়ায় জীবাত্মা কখনও অন্তরঙ্গা শক্তির, কখনও আবার বহিরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। বখন জীবাত্মা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকে, ভখন সে তার স্বাভাবিক নিত্যস্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। তখন ভগবং সেবায় তাকে সতত নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। শ্রীমন্ত্রগ্রদ্গীতায় (৯/১৩) তার উল্লেখ আছে–

> यशासन्त्रु यार शार्थ मितीर श्रकृष्टियाणिषाः । क्रस्तुमन्त्रयमस्या खाजा कृष्णियसस्य ।

"হে পার্ব, মহাত্মাণণ মোহমুক হয়ে আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্ররে থাকে। আমাকে অব্যয়, আদি পুরুব, সর্বশক্তিমান ভগবান জেনে তারা সভত আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে "

সব রক্ষম সংকীর্ণতামুক্ত উদার ক্রদয় ব্যক্তিগণই মহান্যা। বারা স্থাপা,
ভারাই সংকীর্ণচিত্ত। ভারা সব সময় ইন্দ্রিয় ভর্পণে ব্যক্ত। কথনও কথনও ভারা
জাতীয়ভাবাদ মাদহভাবাদ ইভ্যাদি কাদের নামে মানব কল্যানে ভাদের কর্মক্রেয়
বিস্তৃত করে ভারা হয়ত জাতির বা আন্ধর্জাতিক সম্প্রদায় বা সমাজের ভোগের
জন্য ব্যক্তিগত ভোগবাঞ্ছা ভ্যাগ করে এই সব কার্মণ্ড বৃহৎ ভোগবাসনা, যদিও
ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িশ বা সামাজিক ভোগ-বাসনা। জাগতিক দৃষ্টিতে
এই সব মানব-কল্যাণকর হলেও এই শব কাজের কোন পারমার্থিক মৃল্য নেই।
কারণ এই সব কাজের মৃশেই রয়েছে ইন্রিয়-ভৃত্তি। ভা হয় ব্যক্তিগত ইন্রিয়ভৌষণ বা বৃহত্তর সমাজের ইন্রিয়-ভোষণ, কিন্তু মিনি পরমেশ্রর ফ্রীকেশের
ইন্রিয় ভৃত্তির চেষ্টা করেন, তিনিই মহান্তা বা উদার হদয় ব্যক্তি।

উল্লিখিত ভগবদৃগীতার শ্রোকে 'দেবীং প্রকৃতিমৃ' আর্থে ভগবানের অন্তরসা শক্তির নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে এই শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী বা তার শক্তিতত্ত্ব লক্ষ্মীদেবীরূপে প্রকটিত হয়েছেন। যখন জীবালা অন্তরসা শক্তির আশ্রমধীন হয়, তথন ভার করে ওধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সেবা করা ও তাদের ভূট করা। শ্রীকৃষ্ণ দেবাই হচ্ছে মহাত্মার ধর্ম বা কাল্প বে মহাত্মা নয় সে নিশ্চরই সুরাক্ষা, সংকীপটিও। মেই রকম সংকীপটিও দুরাত্মা শ্রীভগবানের বহিরকা শক্তি মহামারার কর্তৃত্বাধীন হয়।

বকুত সংসারে জীব মাত্রই সহামায়ার বর্তৃত্বাধীন। আর মহামায়ার কাজাই হচ্ছে জীবকে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকন এই ত্রিতাপ পূর্থে আবদ্ধ করে ক্লেশ দেওয়া। আধিদৈবিক ক্লেশ যেমন জনাবৃষ্টি, ভূমিকল্প, ঝড় ইত্যাদি; জন্যান্য জীব কর্তৃক প্রদন্ত ক্লেশ আধিভৌতিক ক্লেশ; জীবগ্রদন্ত যেমন পোক্ষমাকড়, জীবাণু শক্রদের দেওয়া ক্লেশ হল্পে আধিভৌতিক ক্লেশ। আর মানসিক ও নারীরিক ক্লেশকে আধ্যাত্মিক ক্লেশ বলে যায়াবদ্ধ জীব বহিরদা শক্তির হারা ব্রিভাগরিক ক্লেশকে আধ্যাত্মিক ক্লেশ বলে যায়াবদ্ধ জীব বহিরদা শক্তির হারা ব্রিভাগরিক ক্লেশকে আধ্যাত্মিক ক্লেশ করে

জনা, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হলে মায়া-কবলিত জীবনের প্রধান সমস্যা সংসারে দেহবাল নির্বাহের জন্য কাজ করতে হয় কিছু কৃষ্ণানুশীলনের আনুক্লো কিভাবে এই সব কাজ করা সরবং দেহবালার জন্যই প্রভাবেকর আহার, বল্ল, অর্থ ও জন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন কিছু একার প্রয়োজনের অতিবিক্ত কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়। যদি এই স্থাভাবিক্ষ মীতি গ্রহণ করা হয়, ভবে দেহবালার কোন অসুবিধা হবে মা।

প্রকৃতির বাবস্থাপনার জীবনের ক্রমবিকাশে ইতর জীব প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ বা সহাহ করে না, তাই পতসমাজে সাধারণত অর্থনৈতিক সমস্যা বা প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই যেমন, এক করা চাল প্রকাশ্য স্থানে পড়ে বাকলে পাবিরা আসবে। তারা করেকটি করে দানা খেয়ে চলে বাবে। কিন্তু প্রকল্প মানুষ ভা করবে না। সে আসবে এবং বরাভর্তি সমস্ত চাল নিরে বাবে। সেই লোকটি যথাসাধ্য উদরপূর্তি করবে আর বাকি চাল মজুত রেখে দেবে শাক্রানুসারে গ্রইভাবে জতিরিক্ত সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। গ্রটাই সমগ্র বিশ্ববাসীর দুরখের কারণ।

প্রয়োজনের অভিরিক্ত আহার বা সংগ্রহ করাকে 'প্রয়াস' বলে। ভগবং কপায় সামানা জমি ও একটি দুখবতী গাড়ীর মালিক জগতে যে কোন স্থানে পরম শান্তিতে বসবাস করতে পারে। জীবিকার ধানা ছান থেকে দ্বানান্তরে पादात काम श्रासाक्षम मार्च, कात्रण गताद पृथ ७ समिएक हाच करत व थानाचमा পাওয়া যায়, তাতে জীবিকা নির্বাহ করা যায় এবং এইভাবে সব অঞ্চনতিক সমস্যার সমাধান হয়। মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, প্রীভগবান ভাকে উচ্চভর বুদ্ধি, বিবেক দিয়েছেন যাতে লে কৃষ্ণভাবনমেয় জীবন যাপন করতে পারে ও সব শেরে অন্তিম লক্ষ্য ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশন্ত, এখনব্দর ভবাক্ষিত সভ্য মানুধেরা ঈশ্বলাভে যকু করে না, বরং ইন্দ্রিয়-কৃতি, নিধুন লালসা তৃত্তির জন্য তালের বৃদ্ধিকে নিয়েগ্য করে। খ্রীভগবান মানুষের জন্য বিশ্বয়য় প্রচুর খাদ্যশস্য ও দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিন্তু তথাকথিত বৃদ্ধিমান মানব-সমাজ ভার উভাতর বিবেকবৃদ্ধি ভগবৎ অনুশীলনে নিয়োগ করে मा, बदर जन्माना जानक जञ्चरताकनीय, উट्यम्प्रदीन विवरस वृक्तित जनवावरात করে এইভাবে কারখানা, কসাইখানা, গণিকালয় ও মদের দোকানের প্রসার হছে। অভিবিক্ত আহার করা, জীবনযাত্রার জন্য অতিবিক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করা, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কৃত্রিমভাবে জীবনঘাত্রার উপকরণ বৃদ্ধি করার কৃষণ জানালে লোকে মনে করে যে, ভাদের আদিকালের সহজ-সরল জীবনযাত্রার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তার। আদৌ পছক করে না 1 কারণ, সরণ জীবন ও পারমার্থিক চিন্তার এখন কেউ সমাদর করে না।

ভগবৎ অনুভূতি লাভের জন্যই মানুমের জীবন, তাই মানুম উন্নত চিতাশক্তি লাভ করেছে। যারা এই কথা বিশ্বাস করে, ভাদের উচিত, বৈদিক শান্তের শিক্ষা গ্রহণ করা এইভাবে আচার্যদের শিক্ষা গ্রহণ করলে জ্ঞানধান হওয়া যায় ও জীবন অর্থপূর্ণ হরে হঠে। শ্রীমস্তাগরতে (১/২/৯) শ্রীসূত গোস্বামী যথার্থ মানব ধর্মকে এইতাবে বর্ণনা করেছেন–

> धर्ममा शांभवर्गामा नार्षाञ्**र्धारमाभकक्षरः** । नार्चमा धर्टेर्मकाषमा काट्या नाष्ट्रात दि चुळ ह

"ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবকে অপ্তিম মৃক্তি দান করা। ধর্মানুচান বৈষয়িক লাভের জন্য নয়। আবার যিনি লরম, ধর্ম যাজন করেন, ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য বৈষয়িক উন্নতি ব্যবহার করা তাঁর উচিত নয়।" লাজনিনিষ্ট অধর্মাচরণই সভ্যতার প্রাথমিক পরিচর। এই বধর্ম লিক্ষার জন্যই মানুবের বিবেকের উন্নতি সাধন করা উচিত। মানব সমাজে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিন্টান, বৌদ্ধ, হিবু ইত্যাদি নানাবিধ ধর্মায়ত আছে। কারণ, ধর্মান্টাম মনুষ্য সমাজ লওতুদা।

আপেই বলা হরেছে বে, ধর্মস্য হ্যাপবর্ণাস্যা নার্ধাহর্থয়াপকল্লভেধর্মাচরণ হলে মৃতি লাভের জন্য, জীবিকা অর্জনের জন্য নয় কথনও কথনও
জার্গতিক উন্নতির জন্য মনগড়া জনেক ধর্মের সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু ভার লক্ষ্যা
বেকে গ্রকৃত ধর্মের লক্ষ্যের জনেক পার্থক্য। ধর্ম মানে ভগরামের আইন। জার
ভগবনের আইন বৃবে তা সঠিকভাবে পালন করেলে, পের পর্যন্ত জড় বন্ধন থেকে
মৃতি লাভ হয়। দুর্ভাগা বশত, লোক জাগতিক বা ভৌতিক উন্নতির জন্য ধর্ম
পালন করে। কারণ মানুষের 'অত্যাহার' অর্থাৎ জড়জাগতিক ভোগ উন্নতির
বাসনা গ্রবন। ওবে সভ্যিকারের ধর্মশিকা হচ্ছে, জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়
উপকরণে তুই হরে কৃষ্ণানুশীলন করা। আমরা আর্থিক উন্নতি চাইলেও
সত্যিকারের ধর্ম সংসার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণই মাত্র অনুমোদন
করে। জীবস্য ভন্তুজিজ্ঞানা– অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম ভন্ত্ বা পরম
সতা সমক্ষে অনুসন্ধান করা। আর বদি আমরা এই তন্ত্ জিজ্ঞাসার প্রয়াস না
করি, তা হলে আ্যাদের কৃত্রিম প্রয়োজন মেটাতেই অতিরিক প্রয়াস করব
পরমার্থ শিক্ষার্থীর জড় প্রয়াস ভ্যাগ করা উচিত।

আর একটি প্রতিবন্ধক হলে প্রক্লে অর্থাৎ অন্নয়োজনীর কথা। তেক (ব্যাছ)
যেমন নিরর্থক শব্দ করে, আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মার আমরাও তেমন
অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে তক্ষ করি। যদি কথা বলতেই হয়, ৬৫ব
আমাদের সব সমরই কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্বন্ধ কথা বলা
উচিত। যারা কৃষ্ণবিমুখ, তারা নানা গত্ত-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি বহুবিধ
অর্থহীন কাজে তাদের মানব জীবনের কহু মৃল্যবাদ সমন্ত ও শক্তির অপচর
করে। আবার পাশ্চাত্য সেশে অবসরপ্রাপ্ত ক্ষ লোকেরা তাসখেলা, মাহধরা,
টেলিভিশন দেখা ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনা সময়ে বিতর্ক করে কত
সমর মই করে। অথচ এই সব কাজ্য অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। ভাই এই সবই
প্রস্কল এর অন্তর্গত। কৃষ্ণভাবনামৃত আব্যাদনে আগ্রহী বৃদ্ধিমানেরা কণমই এই
ধরনের কার্যকলাণে অংশগ্রহণ করে লা।

'জনসঙ্গ' ছারা কৃষ্ণবিমুখ লোকদের সমকে উল্লেখ করা হরেছে। যারা কৃষ্ণবিমুখ তানের সম সর্বধা পরিভাজা শ্রীল নরেন্দ্রম লাস ঠাকুর ভাই একমার ক্ষাতভের সম করতে বলেছেন (ভক্ত সনে বাস)। কৃষ্ণভক্তের সকে করতে বলেছেন (ভক্ত সনে বাস)। কৃষ্ণভক্তের সকে করবাস করে কৃষ্ণসেবা করা উচিত। তগবন্ধভের সঙ্গে তগবন্ধ সোবা বিভারের জন্য নিজ ক্ষেত্রের বাবসায়ীদের নিয়ে সংঘ বা সংস্থা গঠন করে। যেমন জড়জাগতিক কর্মজগতে stock exchange বা শেয়ার মার্কেট এবং chamber of commerce বা বনিক সভা আছে। ঠিক সেই রকম কৃষ্ণভক্তদের সকলাভের জন্য আমরা এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছি। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এই পারমার্থিক সংঘ দিনে দিনে প্রসারিত হলে। জগতের বিভিন্ন হানে বহু ব্যক্তি তানের কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরণের জন্য এই সংঘে যোগদান করছেন।

শ্রীল কন্ডিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুবৃধি ভাষ্যে লিখেছেন যে, জ্ঞানী বা মনোধর্মীদের জ্ঞানার্জনের অভিশন্ন প্রয়াসও অভ্যাহার' অর্থাৎ প্রয়োজনের অভিনিক্ত আহরণের চেটা বলে পরিগণিত হয়। শ্রীমঞ্জাগবত অনুসারে কৃষ্ণভাবনা বর্জিত জ্ঞানীদের অহু জ্ঞানাপোচনা ও বিপুল গ্রন্থ রচনা সবই নিক্ষল কারণ ভাতে কোনও কৃষ্ণকথা নেই। সেই রক্তম অর্থনৈতিক উন্নতির জ্ঞানা হরিবিমুখ কর্মীরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেন কিছু সেই সব রচনাই অভ্যাহারের পর্যাবভূষণ। আরার যারা অভিযাত্রায় ভোগী, যারা ৬৫ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর অর্থনৈতিক উনুতির জন্য প্রয়াসী, তাদের কৃষ্ণস্বো-বিমুখ প্রচেটা সবই অভ্যাহারের প্রজ্ঞাবন অঞ্জনের অঞ্জনির

কর্মী তার পুত্র-পৌত্রানির ভোগ-সুখানির জন্য পরিশ্রম করে বিপুল অর্থ সঞ্চর করে অবচ মৃত্যুর পর তার কি গতি হবে, তা লে জানে না ভোগ বৃদ্ধির জন্য কেবল অর্থ অর্থ করে তার জীবন অতিবাহিত হয়। নিজের পরবর্তী জীবনের কথা কথনো এই মূর্যেরা ভাবে না এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেবভাবে উল্লেখবোর্যা। এক সময় একজন খুব বড় কর্মী নিজের সন্তানদের ইন্দ্রির-সুখের জন্য প্রচুর ধন সঞ্চয় করে ভারপর মৃত্যুর পর কর্ম অনুসারে সে ভার বাঞ্জির পাশেই এক মৃত্যির ঘরে জন্ম গ্রহণ করে একদিন সে তার পূর্ব জন্মের পুত্র পৌত্রদের নিকট ব্যয়, কিন্তু সেখানে সে নিজ পুত্র পৌত্রদের হারা চরসভাবে লাভ্র্ন্তি ও পালুকার হারা প্রহুত হয়। কর্মী ও জ্ঞানীরা যতদিন কৃক্ষভাবনামুখী না হয়, জন্তনিন ভাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টাই নিতান্ত নিক্ষম হতে থাকে।

নিরমায়তের মরা বোঝার কিছু কিছু শাত্র বিধিকে গুণু তাৎকালিক সুবিধা লাভের জন্য এহণ করা। তার শারমার্থিক উন্নতির ম্বান্য উদিট শাত্র-বিধিসমূহ অবহেলা করাকেও নিরমাগ্রহ বলে।

'আন্তর'শদের অর্থ 'গ্রহণ করার তীব্র ইক্ষা' আর 'অগ্রহ' মানে 'গ্রহণ করার অক্ষয়তা'। 'নিয়ম' শক্ষি এই দৃটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'নিয়মগ্রহ' হয়েছে এইভাবে আমনা দেখেছি যে, 'নিয়মায়'হ' শক্ষি দৃটি অর্থ বহন করে। অতএব যার। কৃঞ্চভাবনাময় হতে চান, ভারা শাস্ত্র বিধি শুধু অর্থনৈতিক উনুভির জন্য পালন না করে কৃষ্ণভঞ্জনের উনুভি করার জন্য তা নিষ্ঠার সঙ্গে শালন করবেন। অবৈধ খ্রীসঙ্গ, মাংসাহার, জুয়াখেলা ও মাদকাদি কঠোরভাবে ধর্জন করে অভান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হরিভক্তি অনুশীক্ষা করা উচিত।

মায়াবাদীরা বৈশ্বব নিশা করে তাই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। এছাড়া জড় সুখে আগ্রহী ভূকিকামী, নিয়াকার নির্বিশেষ পরম তত্ত্ব ব্রক্তের সাথে সাবুজা লাভে অগ্রহী মুক্তিকামী ও অষ্টাঙ্গিক যোগচর্চাত্ত আগ্রহী সিদ্ধিকামী সকলেই অত্যাহারী হওয়ায় ভাসের সজও কোনক্রমে বাঞ্লীত নয়।

যোগসিদ্ধি বারা মনের সম্প্রসারণ, ব্রুক্ষে লীন হওয়ে বা অন্য কোন বড় যোগসিদ্ধি লাভ এই সবই লোভ, অর্থাৎ 'লৌলা'-এর অন্তর্গত। এই সব স্বাড়্কাগতিক লাভ বা তথাকথিত শরমার্থিক উনুতি, কৃষ্ণতক্তি লাভের অন্তরাম মাত্র

বর্তমানে পুঁজিবাদী ও সামাবাদীদের মধ্যে যে আধুনিক যুদ্ধাবস্থা চলছে, তা শ্রীল রূপ গোস্বামীর 'অভাহার' সহকে উপদেশ উপেকা করারই কল। আল্লকাল পুঁজিবাদীরা প্রয়োজনের অভিরিক্ত ধন সঞ্চয় করছে আর সামাবাদীরা দির্ঘান্তিত হয়ে সর ধনসম্পদ লাতীর সম্পদে পরিণত করছে। দুর্ভাগা এই যে, সামাবাদীরাও ধন ও তার বর্ণটন সমস্যার সমাধান করতে জানে না। তাই পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে সামাবাদীদের কাছে ধনসম্পদ হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্যা থেকেই যালে সামাবাদ ও পুঁজিবাদ উভয়েরই বিরোধী এই কৃষ্ণভাবনাময় মতাদর্শ শ্রীকৃষ্ণাই একমাত্র সর কিছুর মান্সিক। তাই যতদিন না সমস্ত সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসছে, ততদিন জগতের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনই সমাধান হতে পারে না। সাম্যবাদীই হোক আর পুঁজিবাদীই হোক, কৃষ্ণভাবনা ব্যতীত অন্য কোনভাবেই এই সমস্যার সমাধান হবে না।

ধনা বাক একল' টাকার একটি 'নোট' রাজায় পড়ে আছে। হয়ত কেউ দেখে সেটা তৃশ্বে নিয়ে পকেটছ করল। এই ধরনের লোক নিশ্চয় সহ নয় অন্য একজন এনে 'নোট'টা দেখে ভাবতে পারে এটা অন্যের জিনিয়, ভার স্পর্শ করা উচিত নহ; এই ভেবে সে 'নোট'টা কেলে কেলে চলে যেতে পারে এক্ষেত্রে বিতীয় লোকটি চুরি না করলেও কি করে নোটটার উপযুক্ত ব্যবহান করতে হয়, ভা লে আনে না।

ভূতীর একজন ব্যক্তি একশ' টাকার নোটটি দেখেই হয়ত তুলে নিল এবং যে সেটা হারিরেছে তার কাছে পৌছে দিল। তা হলে এই লোকটি চুন্নিও করন না আবার একশ টাকার সোটটা ভূলে নিয়ে মালিকের কাছে পৌছে দিয়ে নিঃসন্দেহে সে সততা ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিল।

তথু পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে অর্থ সামাবাদীদের কাছে হন্তান্তরিত করপেই লগতের রাজনৈতিক সমসারে সমাধান হবে না , কারণ আগেই দেখা গেছে যে, সামাবাদীরা সম্পদ পাওরা শাত্র নিজেদের ভোগের জন্য ভা ব্যবহার করে অথ্য প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণাই আগতিক সকল সম্পদের একমাত্র মালিক। আর সকল লীবেরই-সে মানুবই হোক আর পতাই হোক, জীবন ধারণের জন্য যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করে, সে সামাবাদীই হোক বা পুঁজিবাদীই হোক, সে নিঃসন্দেহে চোর এবং প্রকৃতির নির্মে তাকে শান্তি পেতেই হবে।

ক্রণতের সমস্ত সম্পদ, সকল ক্রীবের বাল্যাণেই ব্যবহৃত হবে এবং এটাই প্রকৃতি দেবীর ইচ্ছা। প্রত্যেক জীবেরই ঈশ্বরের সম্পদ গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্পদ হথায়থ ব্যবহারে পারদর্শী হলেই লোকে আর জনোর সম্পদে করৈবভাবে হস্তক্ষেপ করবে না , ভথনই এক আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। সেই রক্ম পারমার্থিক সমাজের মূল নীতি ঈশোপনিবদের প্রথম মন্ত্রে বর্ণনা করা হরেছে-

क्रेनावामाभिनः नर्वः यथिकक्षः गणाः वनः । एक्न जारकन कृश्रीया मा नृषः कमा विम् धनम् । "ব্রহ্মাণ্ডের ছড় ও জড়াতীত সকল কর্ত্রই নির্ম্তা ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর একমার মালিক। ভাই একমার মালিককে হরণ করে প্রভ্যেকেরই উচিত শুধু নিজ নিজ বরাদ্দ গ্রহণ করা এবং অপরাশর সামগ্রী কোনটি কার অধিকারভূক্ত, ভা ভালভাবে জেনে নিয়ে, সেগুলি গ্রহণ করা অনুচিত।"

কৃষ্ণভক্তণণ ভালভাবেই জাদেন যে, খ্রীভগবানের এই সংসারে কোন জীবের জীবন ও সম্পদে অবৈধ হন্তার্গণ না করে, সকলের জীবন ধারণের প্রয়োজনের পূর্ণাস বাবস্থায় প্রভ্যেকের প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ থাকায়, সরল জীবন ও পরমার্থ চিন্তায় সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে। দুর্ভাগাবশত যাদের হরিকথায় বিশ্বাস নেই, যাদের পারমার্থিক উনুতিতে আহাহ নেই, সেই বিধয়ীরা ভধুমাত্র নিজেদের ত্যোগবৃদ্ধির জন্য ভারা নিত্য সভুন সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি মতবাদের উদ্ভাবন করছে। তাদের হরিকথায় অনুরাণ নেই, তাদের জীবনের কোন উন্নত লক্ষ্যও নেই। অসংখ্য ভোগবাসনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণই ভাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যও এবং পরপ্রবঞ্চনায় ভারা স্থিপুণ।

শ্রীল রূপ গোলামী প্রদর্শিত পথে (অত্যাহার ইত্যাপি) প্রাথমিক দোব থেকে
মুক্ত হলেই, মানব, ইতর জীব, সাধারাদী, পুঁজিবাদীদের পারশারিক শত্রুতার
ত্বসান হবে। গুধু তাই নর, সব রক্তম রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈধন্য
অগান্তিরও অবসান হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রদন্ত বৈজ্ঞানিক পারমার্থিক
শিক্ষা ও অনুশীলন হারাই এই গুদ্ধ ভাবনার উদর হবে।

কৃষ্ণভাৰনামৃত আন্দোদন এমন একটি পারমার্থিক সমাজ গড়ে তুলছে বা সমগ্র বিশ্বে একটি শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তাই বৃদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রেরই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোদনকে মনে প্রাণে শরণ নিয়ে, ভগবৎ-সেবার ছ'টি প্রতিবন্ধক থেকে মৃক হরে নিজের চিষকে তদ্ধ কর। উচিত

#### শ্ৰেক ও

উলোহারিডয়াছৈর্বান্তবং কর্ম-প্রবর্তনাং। সক্ষ্যাপাৎ সভোবৃত্তঃ বড়ভিডজিঃ প্রসিধ্যতি ৫ ৩ ॥

#### লম্বার্থ

উলোছাৎ—উৎসমের ঝারা; বিভারাৎ—পূড় বিশ্বাসের বারা; বৈর্বাৎ— থৈর্বের সঙ্গে; ভত্তবকর্ম—জভিয়েণের অনুকূলে বিভিন্ন কর্মানি; প্রবর্জনাৎ— সন্দাদনপূর্বক; সঙ্গ-ভ্যাসাৎ—অভতের সঙ্গ ভ্যাপের বারা; সভঃ—পূর্বতন মহান আচার্ববর্গের; বৃত্তেঃ—পদাভ অনুসরণ করে; বড়ভিঃ—এই হয়টি বারা; ভক্তিঃ—জড়ি; প্রসিধ্যতি—সিদ্ধি লাভ করেন :

#### অনুবাদ

ভতিবোদে ভগবাদের শ্রীপাদপরে সেবাকার্য সম্পাদন করার অনুক্ষে

ছ'টি প্রথম নিরম বা বিধি বর্তমান আছে । যথা, সেবাকার্য উৎসাহ, সৃত্
বিশাস বা সংকল্প, থৈর্য-ধারপ, সববিধা ভতিত্র বিধি অনুসারে সেবাকার্য
সম্পাদন, আসন্তি ও অসংসদ ভাগে, পূর্বজন আচার্যবর্গের পদার অনুসরণ।

এই হয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-বাপন করলে ভতিবোগে অবপ্যই সিদ্ধিলাত করা বাবে।

#### ভাংপর্য

ক্ষা ভাৰম্ভকি ভর্কপদ্ধা বা ভাৰপ্ৰবণতা দারা লাভ করা যায় না একমাত্র ভাৰত-দেবা বা ভক্তন দারটে শ্রীভগবানের চরপ লাভ করা যায় শ্রীল রূপ গোস্বামী ভার ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ হাছে (১/১/১১) থক ভক্তির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেল—

> जनाष्टिमाविकाषनाः खान-कर्यामानावृष्यः । जानुकृरतान कृषानुनीयनः <del>एष्टिक्य</del>सः ॥

"জান, কর্ম আদি অন্য অভিযাধ সকল সূত্য হয়ে, অনুকূলে কৃষ্ণান্শীলনই উত্তয কৃষ্ণভক্তি।"

ভিক্তি অনুশীলন সাপেক্ষ। কৃষ্ণ অনুশীলন মানেই কৃষ্ণকর্ম বা কৃষ্ণাসের। ডও যোগীলের অলস ধ্যান ধারণা ধারা ভগবং অনুশীলন হর না। ধ্যান অস্ত্যাস করে ভগবড়ক্তি লাভ করা যায় না, অন্য কিছু লাভ হতে পারে। তবে লড় কর্ম, ছাড় ভাবনা থেকে মুক্তির জন্য কখনও কখনও অবশ্য ধ্যান-ধারণা শাল্রে অনুমোলন করা হয়। ধ্যান মানেই সব রক্ষম জড় কর্মের অবসান। অন্তত সামরিকভাবে তা সম্ভব কিছু ভগবড়জনে তথু যে লড় কর্মের অবসাম হয় ভাই নয়, ভক্ষনের সঙ্গে জীবনও অর্থপূর্ণ, গুদ্ধ ভক্তিময়, ভগবং পরায়ণ হয়ে থঠে শ্রীপ্রয়াদ মহারাজ উপপেশ দিয়েছেন—

> श्रुवशः कीर्जमः विस्काः कत्रभः नाम स्मयनम् । व्यर्जनः यसनः मामाः मधामाञ्चमित्वमनम् ।

### ভগবন্তজনে নয়টি বিধি হল্ছে-

- ১) শ্রীকগবাদের মাম ও মহিমা শ্রবণ,
- ২) ভগৰৎ মহিমা কীর্তম,
- ৩) ভগবং করণ,
- ৪) ভগবং পাদ্রবেবন,
- ৫) শ্রীবিগ্রহের অর্চন,
- ৬) ভগবং বন্দনা,
- ৭) ভগবৎ গদৈ দাস্যসেবা,
- ৮) ভগবং সব্যতা,
- ৯) ভগবৎ পদে আত্মনিবেদন।

প্রবণস্'বা প্রবণ হক্ষে পারমার্থিক জ্ঞাননাতের প্রথম পদক্ষেপ। অনধিকারী ব্যক্তির নিকট ভগবৎ কথা প্রবণ করা উচিত নয়। ভগবদগীতা অনুসারে সদ্যক্ষই দিব্যজ্ঞান দানে একমার অধিকারী।

#### তদ্ বিদ্ধি প্রনিপাতেন পরিপ্রস্লেন সেবয়া। উপদেক্ষান্তি তে জানং জানিনন্তবৃদর্শিনঃ ।

"ভক্ষান লাভের জন্য সদ্ধরুব চরলে আশ্রয় লগু দীনভাবে তাঁর সেবা কর; আম্ববিং ভক্তনী গুরুদের অনুসন্ধিংস্ শিষ্যকে দিব্যক্তান দান করতে পাবেন।" আবার মুবক *উপনিষদে* উল্লেখ আছে-

#### छम विकामार्थर म श्वरूप धराजिगरम्

অর্থাৎ "দিব্যজ্ঞান লাভের জনা বৈধ ও সদ্গুরুত্র চরণে আশ্রয় এইণ করতে হবে।" তাই আমরা দেখেছি দীনভাবে শ্রীতক্ষর সেবা করেই দিবাজ্ঞান লাভ হয়। জানচর্চায় বা তর্কপর্যায় তা হয় না এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্হাগ্রভু শ্রীক রূপ গোহামীকে বলেছেন "

उचार दियरङ स्वान खागाचाम कीर । एक-कृत्क-दामारम भाग छन्तिमाण दीक ।

(रेडर हर मध्य ३७/३०३)

ন্ধীর মাত্রই যরপত জানন্দময়, জড় সুখের মায়াজ্ঞালে তারা আবদ্ধ থাকে মারামুক্তির পথ তারা জানে না। তাই তারা দেহ থেকে দেহান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে তথা ব্রন্ধাণের সর্বত্র খুরে বেড়ায়। সৌন্ডাণাত্রমে সে এক তর্ম ভগবন্ধকের সঙ্গ লাভ করে। তদ্ধ ভঙ্কের কাছে হরিকথা শ্রবণ করে সে ভগবন্ধকের পথে অন্সাসর হয়। একমাত্র সজ্জন ব্যক্তিই এইরকম সুযোগ লাভ করে। অথুনা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সেই সুখোগ মানবজ্ঞাতির কাছে মুক্তকাবে বিভরণ করছে। ভাগাত্রমে কেউ যদি এই সুখোগ গ্রহণ করে ভগবন্ধজনে রভ হয়, তাহলে তার মুক্তির পথ ভংক্ষণাৎ উন্যুক্ত হবে।

ভগকং-দর্শন করতে হলে, বৈকৃষ্ঠ লাভ করতে হলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। উৎসাহের সঙ্গে ভগবত্বজন করতে হবে যেখানে উৎসাহ শেখানেই সাক্ষ্যা। সংসারে যে কোন কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিপুল উৎসাহ ছাত্র, ব্যবসায়ী, শিল্পী বে কেউই হোক না কেন, উৎসাহ ছাড়া কেউই জীবনে উন্নতি করতে পারে না। সেই রকম ভগবছজনের চাই অদম্য উৎসাহ। উৎসাহ মানেই কর্ম, কার জন্য কর্ম। উত্তর হত্তে— কৃষ্ণার্থাকিল চেটা (ভজিরসামৃতসিক্), অর্থাৎ প্রত্যেকেরই কর্ম করা উচিত ক্রীকৃষ্ণের জনা।

ভতিযোগে সাফলা লাভের জনা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সদ্ওকর নির্দেশান্যারী ভগবদ্ধকগণের ভগবং সেরা করতে হবে। এর জন্য নিজ কর্মে শিথিলভা নিশ্রোজন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ববাধ, তাই ভগবং সেবার সর্ববাণী হওরা চাই। সবই শ্রীকৃষ্ণের আপ্রিভ ভগবান নিজেই ভগবদ্গীতার (৯/৪) তা ব্যক্ত শরেছেন-

> ममा उर्जामनः नर्वर क्यार व्ययक्रमृर्जिना । परङ्गिन नर्वकृष्ठानि न हादर क्ष्मिरविष्ठः ।

"আমি অব্যক্ত মূর্তিতে সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত। সমগ্র জীব-কুল আমাডে অবস্থিত, কিন্তু আমি ভানের ভিতর অবস্থিত শই।"

সন্তর্কর আদেশে কৃষ্ণসেবার অনুকৃশে সব কাল করতে হবে। একটি উদাহরণ নিজি-এখন আমরা dictaphone যন্ত্র ব্যবহার করছি। যে বিজ্ঞানী এই যন্ত্রটি জাবিদার করেছিলেন, তিনি এটি সাহিত্যিক, ব্যবসায়ীদের পার্থিব কার্যের জন্য তৈরি করেছিলেন। ভগবৎ সেবার ব্যবহারের জন্য নিশ্বর তিনি এটা উত্থাবন করেননি। কিন্তু আমরা কৃষ্ণভাবনাময় সাহিত্য রচনার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করছি তবে একথা সত্য যে মন্ত্রটির উত্থাবন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ শক্তির অন্তর্গুক্ত। ভৌতিক প্রকৃতির মূল উপাদান হচ্ছে ভূমি, জন্ম, অগ্রি, বায়ু ও আকাশ, এই শক্তিগুলির মূল সমন্ত্রম ও সংযোগ বিক্রিরায় বন্ধটির প্রতিটি অংশ এবং ইলেকট্রনিক্সে কাজ চলেছে এই যন্ত্রটির আবিদারক যে মন্তিকের সাহাব্যে এই যন্ত্রটি উত্থাবন করেছেন, সেই মন্তিক ও ভার উপাদান ভগবান শ্রীকৃষ্ণাই

প্রদান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মংস্থানি সর্বভৃত্যানি* অর্থাৎ "সম্মা সৃষ্টি আমার শন্তিতে আশ্রিভ"। এইভাবে কৃষ্ণভক্ত অনুভব করে যে, সব কিছুই কৃষ্ণভক্তির অধীন হওয়ায় ভা কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করা উচিত।

বৃদ্ধিমন্তার সংক্র কৃষ্ণানুশীলনে প্রয়াসই 'উৎসাহ'। সব কিছুই সূষ্ট্রভাবে ভগবং সেবার নিরোদের উপায় কেবল ভাজেরাই উদ্ধাবন করতে পারেম (নির্বন্ধ কৃষ্ণসহছে যুক্তনৈরাণ্যম উচ্যকে)। নিজিয় অলম ধ্যানযোগ দারা ভগবগুলান হয় না। ভগবং সেবা মানে গতিশীল কৃষ্ণকর্ম, আর সেই হল পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি ভবা পুরোভূমি।

থৈর্বের সাক্ষে কৃষ্ণানুশীলন করতে হবে। থৈর্যহীনের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না এই কৃষ্ণভাবনা আন্দোলন প্রথমে এককভাবে তক্ত হয় প্রথমে কেউই আমার ভাকে সাড়া দেয়নি, তথাপি আমি থৈর্যের সঙ্গে ভগবং বাগীর প্রচার চালিয়ে যাই বীরে বীরে লোকেরা এই আন্দোলনের তক্তত্ব অনুভব করল, আর তারা সাধ্রহে কৃষ্ণকথা প্রচারে অংশ এহশ করছে। তাই থৈর্যের সঙ্গে ওক্ষর উপদেশানুযায়ী ভগবং সেবা করছে হবে। তাই সাফল্যজনকভাবে কৃষ্ণানুশীলানের জন্য থারোজন পৃঢ়তা এবং থৈর্যশীলতা। এটা খুব স্বাভাবিক যে, বিবাহ হওয়া মাত্র প্রত্যেক স্কীলোকই অতি শীঘ্র সন্তান আশা করে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। স্বামীর কাছে অবশাই আত্মসমর্পন করতে হবে। তা গুলে সে নিশ্চিত গর্ভবতী হয়ে একদিন সপ্রান্ন লাভ করবে। কেই রক্ষ ভগবং সেবায় আত্মসমর্পন মানেই পৃঢ় বিশ্বাস। যেখানে ভক্ত চিন্তা করেন : অবশা রক্ষিয়ে কৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষর আমাকে বন্ধা করবেন ও তদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভে কৃপা করবেন। একেই বলে পৃঢ় বিশ্বাস। বা পৃচ্ বিশ্বাস।

পূর্বেই বলা হরেছে বে, আগস্য জড়তা ত্যাগ করে উৎসাহের সঙ্গে বৈধী তক্তির নিরম-কানুন পালন করতে হবে (তত্তং কর্ম প্রবর্তনাৎ) নিয়ম-কানুন পালনে অবহেলা করলে ভক্তিনাশ হবে। এই কৃষ্ণভাবনা আন্দোলনের চারটি মূল বিধি বুল-(১) অবৈধ স্ত্ৰীসঙ্গ, (২) মাংসাহার, (৩) জুরা খেলা ও (৪) মন্দক মুব্য-প্রবশ্যই বর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে শৈবিলা প্রদর্শন করলে ভক্তিসাধনার অগ্নগতি নিক্তর অবক্তম হবে খ্রীক রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন-ভত্তুৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ অর্থাৎ বৈধী ভক্তিসাধনার নিয়ম কানুনগুলি কঠোরভাবে শালন করতে ছবে ুটে চারটি নিষেধ (যম) ছাড়া জারও বিধি (নিরম) আছে; যেমন প্রতিদিন সদত্তকার প্রদন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক মহামন্ত অপ করতে হবে ৷ ঐ সব বিধি নিবেধ আনুরিকভাবে ও উৎসাহের সঙ্গে অবশ্যই পালন করতে হবে। একেই **বলে** তত্ত্বং প্লৰ্ম প্ৰবৰ্তনাং । এ ছাড়া আৱণ্ড বিধি আছে । ভগবং সেবায় সাফলা লাভের 📺 । তাবশাই অবাঞ্চিত ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ কানী, যোগী এবং অতক্ষের সদ ভ্যাগ করতে হবে। একমান গৃহত্ব ভক্ত একবার শ্রীমনুগ্রপ্রস্থকে বৈষ্ণবাচার সহদ্ধে জিজাসা করেছিলেন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন বে, "ভাসক্সক ভ্যাগ– এই বৈষ্ণৰ আচার", বিশেষভাবে তিনিই বৈষ্ণৰ বিদি অবৈষ্ণাব ও বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। তাই খ্রীক নরোশুম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন "তাদের চরণ সেবি ভক্তমনে বাস"−বন্ধ ভক্তসঙ্গ করে বভূ-পোৰামী ও পূর্ব আচার্যদের দেওয়া বিধিনিছেধ পালন করতে হবে। গছ ডক্তসঙ্গে বসবাস করলে, অবৈশ্বাহ সঙ্গের কোন সম্ভাবনাই খাকে না। ভক্তসঙ্গে বসবাস করে পর্মার্থ জীবনের বিধি-নিষ্ণে পালন করে প্রমার্থ সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ বিশ্ববাসীকে ভাদের কেন্দ্রগুলিতে সাদর আমন্ত্রণ জালান্ছে।

ভগবৎ ভস্তন অপ্রাকৃত কর্ম। অপ্রাকৃত ভূমি নির্মল; দেখানে সন্থ, বজো, তমোগুণের কোন স্থান নেই। ওণাতীত এই ভূমির আর এক নাম বিচছ সন্থ। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামর আন্দোলনে সকলেই সকাল চারটার মধ্যে মুম থেকে ওঠে। তারপর প্রত্যেকে মহল-আরতি, শ্রীসন্তাগবত শাঠ, এবং

কীর্তনাদিতে যোগদান করে। এইভাবে দিনের চবিবশ ঘণ্টাই আমাদের কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণকথার মধ্য দিয়ে অভিবাহিত করতে হয়। একে বলা হয় সভোবৃত্তি অর্থাৎ পূর্বতন আচার্যদের মহান পদান্ত অনুসরণ করে প্রতিটি মুহূর্তকে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে নিয়েজিত করতে হবে।

কেউ বদি শ্রীল রূপ শোষামীপাদের এই প্লোকের উপদেশানুসারে অর্থাৎ উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্ব, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, বিধি নিয়ম পালন, ও ওকসঙ্গে থেকে কঠোর ভাবে পারমার্থিক জীবন মাপন করতে পারেন, তা হলে তার নাধনার উনুতি অবপারারী। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর বলেছেন, ভর্বপদ্ধার জ্ঞান-চর্চা, কর্মকার ব্যরা বৈহয়িক উনুতি ও যোগসিদ্ধি কামনাদি সবই তথ্য হরিভক্তি সাতের অন্তরায়। তাই এইসৰ অনিতা কর্মে সম্পূর্ণ উদাসীম হয়ে বৈধীভক্তি অনুশীননে যত্ত্বশীল হতে হবে। শ্রীমন্তগ্রন্দ্নীতা অনুসারে—

> बा मिना সর্বভূতানাर তস্যাং खागर्डि সংযমী। कस्याः कार्याः ভূতানি সা मिना शंभारता पूरनः ॥

"সমন্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিষর্গণ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্মবৃদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমন্ত জীবেরা জেগে থাকে, স্থিতপ্রস্তু ব্যক্তির কাছে তা রাত্রিষর্গণ।" (ভঃ গীঃ ২/৬৯)

কিন্তু যে ভগবং সেবা ছাড়া জন্য লখকে অনুসরণ করার প্রয়াস করে, ভার চিত্ত-চাঞ্চল্য বাজীত জন্য কিছু লাভ হয় না ভগবং সেবাই জীবের জীবন ও বাব। ভগবং ভজনই জীবের জজ্য। আর ভগবং ভজনের মধ্যেই নিহিত আছে চূড়ান্ত সাফল্য। যার এই বিশ্বাস সৃদৃদ্ আছে সে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছে যে, জ্ঞান কর্ম ও যোগ পদ্ধায় লক্ষ্যে পৌছান যাবে না, কারণ ভগবস্তুক্তির কোন সন্ধানই তাদের জান্য নেই। শ্রীমন্তাগবডের সন্ধম ক্ষমে বর্ণিত আছে যে, "এই উপ: ৩

বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে বে, ভগবন্ধকিহীন কঠোর ভপস্যাক যারা রস্ত, বে উদ্দেশ্যেই তারা ভপস্যা করুক না কেন, ভাদের চিত্ত তদ্ধ নয়।"

সপ্তম করে আরও দেখা আছে যে, "ভানী, কর্মীরা কৃদ্ধসাধনা ও কঠোর তপস্যা করলেও শ্রীডগবানের চরণসেবা না করায় তাদের পতন অবশারারী।" কিন্তু ভগবন্তকের পতন নেই। শ্রীভগবান ভগবদগীতার (৯/৩১) অর্জুনকে দৃদ্ধাবে বলেছেন, "হে অর্জুনা উল্ডেপ্থেরে ঘোষণা করে যে, আমার ভডের বিনাশ নেই-কৌন্তের প্রতিজ্ঞানীতি দ মে ভক্তঃ প্রবশ্যতি। আধার ভগবদৃগীতার ভগবান শ্রীকৃক্ষ বলেছেন-

*त्नरा*ष्टिक्रमनारभावि अकावारमा न विमारक ।

रक्रमभामा धर्ममा जावरक महरका छवार 🛊

"ওগবং ভজনে কয় বা বায় মেই সামান্যমান ভগবং ভজনেও মহাভর থেকে ককা পাওয়া যায়।" (ভ ঃ গীঃ ২/৪০)

ভগবৎ ভলন যেমন পবিত্রা, তেমনই পূর্বাক্ত। তাই একবার ভলনে ভক্ত করণে ভক্ত একদিম নিশ্চয় সবলে অন্তিম লক্ষ্যে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্টের চরণে নীত হবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ দেই। কখনও কথনও ভারপ্রবণতাবশত সংসারের জড় কর্ম হেড়ে কেউ কেউ ভগবৎ চরণে আশ্রয় নের। আর এইভাবেই তরু হয় তার প্রাথমিব ভগবৎ সেবা আর অপরিশত অবস্থায় যদি তার পতনও হয়, তা হলে তার কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ভগবৎ সেবা করে না, তথু বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে, সে কিছুই লাভ করে না। আর পতিত ভক্ত পর জন্মে নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করলেও তার ভক্তির ক্ষয় হয় না–সে পূর্ব জন্মের অসমাধ্র ভলন আবার ওক্ত করে। ভক্তি আহৈত্বলী, অপ্রতিহতা, অর্থাৎ জড় কার্যের ভারা স্থানির বিশ্বা বা নাশ হয় না। জড় কারণ ভগবৎ ভলনে বাধাও দিতে পারে না। ভাই কর্ম, জ্ঞান ও যোগে অনাসক্ত হয়ে, তক্তকে কেবল ভগবৎ ভলনেই সূত্ নিঃসন্দেহে কর্মী, ক্রানী ও যোগীর অনেক উলম গুণাবলী আছে, কিন্তু কোন প্রকার প্ররাস ছাড়াই ভক্ত স্কুদরে এইসব গুণাবলী স্বতঃই উদিও হয়। শ্রীমন্ত্রাগবড়ে (৫/২৮/১২) ভার উল্লেখ আছে। দেবডাদের সমন্ত গুণাবলীই ভন্তনে উন্নভিন্ন সঙ্গে সঙ্গে ভড়েব হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। কারণ ভড়েব জড়কর্মে আসন্তি নেই, ভাই সে নির্মল। ভন্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভার দিবা জীবন ভরু হয় কিন্তু জানী, বোগী, কর্মী লোকহিতৈথী, জাতীয়ভাবাদী ইভ্যাদি যারা জড় কর্মে রন্ত ভারা ক্ষণনও মহান্তার উল্লাসন শেতে পারে না ভারা স্বাই দ্রান্তা।

> बराचनकु बार शार्व रेनवीर अकृष्टिमाञ्जिकः । क्वानुसन्त्रप्रभटमा-साचा कृष्णिमयासम् ३

"হে পার্থ, বে সৰ মোহমুক্ত মহাস্থাগণ আমাকে পরম, আদি এবং অব্যয় আন করে আমার সেবায় সভত নিয়োজিত আছেন, তাঁরা আমার দৈবী প্রকৃতির আশুরে সুরক্ষিত।"

সর্বশক্তিমান ভগবান তার সব ভক্তকেই রক্ষা করেন। তাই ভগবত্তজন ত্যাগ করে কর্ম, জ্ঞান বা যোগের পথ প্রহণ না করে এই স্লোক অনুযায়ী উৎসাহ, ধৈর্য, বিশ্বাস নিয়ে বৈধীভক্তি অনুশীলন কয়লে সকল বাধা দূর হয়ে অচিরেই ভজনে উনুপ্তি হবে।

#### (計画 8

দদাতি প্র**তিশৃহনতি ভহামাখ্যাতি পৃক্তি।** ভূঙ্জে ভোজরতে চৈব বড়বিধং প্রীতিসক্ষণমূ ৪ ৪ ॥

#### नमार्च

দদাদি— দান করেন; প্রতিগৃহণতি—বিনিমরে প্রহণ করেন; তহাস্— তহা বা তপ্ত বিষর; আধাতি—বাক্ত করেন; পৃত্তি—ক্রিন্তাসা করেন; ভূঞ্জে—আহার করেন; ভোজমতে—আহার করান; চ—ও; এব—নিকর; বড় বিধন্—হয় প্রকার; প্রীতি—শ্রীতি বা ভালবাসা; সক্ষণন্—সক্ষণ ।

#### অনুবাদ

ভগৰতভকে প্রয়োজনীর প্রবা প্রীডিপূর্বক দাদ, তার নিকট হতে কোদ প্রবা প্রতিপ্রহণ, নিজের মনের কথা ভড়েব নিকট ব্যক্ত করা এবং তার নিকট হতে ভজন বিষয়ক তথ্য তথ্যাদি জিল্পাসা করা, তক্ত প্রদান প্রবণ এবং ভক্তকে প্রীডিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করাদ-ভক্তসদে প্রীডি বিনিময়েব এই হয়টি প্রধান লক্ষণ।

#### ভাৎপর্য

এই ক্লোকে শ্রীরূপ গোরামী ভক্তসঙ্গে ওগবং সেবার বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ভক্তসঙ্গে শ্রীতি বিনিময়ের ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যথা--

- (১) জক্তকে किছু मान करा,
- (২) ভড়ের প্রতিদান গ্রহণ করা,
- (৩) ডভের মনের কথা অন্য ভভকে ব্যক্ত করা,
- (৪) অন্য ভড়ের মনের কবা শোনা,
- (৫) ভক্তের দেওয়া ভগবং প্রসাদ গ্রহণ করা,
- (৬) ভক্তকে ভগবৎ প্রসাদ প্রদান করা।

একজন মবীন ভক্ত অপর একজন প্রবীণ ভক্তের কাছে ভক্তিতন্ত্র সময়ের শিক্ষা লাভ করবে। একেই বলা হয় গুলুস্ জাব্যাতি পৃক্তি। প্রসাদ হচ্ছে ভগবালের কৃপা; এই মনোভাব নিয়ে আমাদের পার্মার্থিক উনুভির জন্য তা ভক্তভের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত। তদ্ধ ভগবভক্তকে গৃহে আমন্ত্রণ করে ভাকে ভশবং প্রসাদ নিবেদন করে সর্বনাই ভার মনোরঞ্জনের চেটা করা উচিত। ভাই কলা হয়েছে "ভুক্তে ভোজরতে চৈক"।

এমন কি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ও গ্রীডি বিনিময়ের জন্য এই হয়টি আচরণ-বিধি একার প্রয়োজন। বেমন বাবসায়ী অন্য একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সংগ ছাপন করতে চাইলে, সে স্রাকে এক প্রীতিভোৱে নিমন্ত্রণ করে; ভোজসভায় সে ভার মনের ইন্ছা প্রকাশ করে প্রবং এ বিষয়ে সে ভার অভিথি ব্যবসায়ীর মতামত ক্ষানতে চায়। কখনো কখনো তালের মধ্যে উপহার বিনিময় হয়। এইভাবে প্রীতি বিনিমর উৎসবে এই ছয়টি আচার লক্ষিত হয় , শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন-*সমত্যাদাৎ সভো বৃত্তঃ*, **অর্থাৎ** বিষয়ীর সমত্যাপ করে ভক্তসঙ্গ করতে হবে। এই হয় প্রকার শ্রীতি বিনিময়ের জন্যই আন্তর্জাতিক কৃষ্যভাবনাষ্ট সংঘ হাপন করা হয়েছে। এই সংব প্রথমে একক প্রচেটায় পরিচালিত হত, কিন্তু জনসাধারণ সহযোগিতার মলোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়ে আদান-প্রদান করার, বিশ্বময় এই সংঘ বিকৃত হয়ে পড়েছে। আময়া সানন্দে জানান্দি বে, সংঘের উনুয়ন কার্যে জনসাধারণ উদারভাবে দান করছেন। বিনিময়ে এই সংঘ কৃষ্ণভাবনাময় গ্ৰন্থ, গত্ৰ-পত্ৰিকা ইত্যাদি সামান্য যা কিছু দান করছে, জনসাধারণ সাধ্যহে ভা এহণ করছেন। কথনো কখনো আমরা 'হরেকৃঞ্ব মেলা'র অংয়োজন করে 'ভাজীবন সভ্য' এবং 'কৃষ্ণানুরাগী'দের প্রসাদ এহণ করার জন্য আপ্যায়িত করি ৷ আমানের এই সড়েরা সমাজের সর্বোচ্চ তর থেকে আসা সন্ত্েও সংঘ-প্রদন্ত সামান্য প্রসাদ তারা গ্রহণ করেন ৷ কখনো কখনো যনিষ্ঠভাবে তাঁরা ভগবং সেবা প্রণালী স্বছে প্রশ্ন করেন। আমরাও তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বথাসাথ্য চেটা কবি। এইভাবে বিশ্বময় এই সংখের প্রসার এবং ভগবং বাগীর প্রচার সাক্ষণাজনকভাবে প্রগিয়ে চলেছে। আর ভার কলে বিশ্বের বিশ্বান সমাজ এই কৃষ্ণভাবনামূতের ওপগ্রাহী হরে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গের সভাদের মধ্যে এই হয় রকম প্রীতি বিনিময়ের মাধ্যমে সংখের জীবন পূর্ট হজে। তাই প্রভ্যেকের উচিত কৃষ্ণভক্তদের সন্ধ করা, কারণ এইভাবে প্রীতি বিনিময়ের মাধ্যমে সংখের জীবন পূর্ট হজে। তাই প্রভ্যেকের উচিত কৃষ্ণভক্তদের সন্ধ করা, কারণ এইভাবে প্রীতি বিনিময় স্বারা প্রকলন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেও কৃষ্ণভক্তির পুনরুদার হবে। ভগবদ্গীতায় (২/৬২) প্রীতগরাদ বলেছেন—সলাং সঞ্লায়তে সামঃ—অর্থাৎ সন্ধ অনুসারে ইন্ছা বা কামনার উদয় হয়। প্রবাদ আছে যে, সন্ধ থেকে মানুবকে জানা যায় তাই প্রকলন সাধারণ ব্যক্তি ভক্তসের ক্রলে সেও প্রকদিন নিকর ভক্ত হবে। কৃষ্ণচেতলা সকল জীবের অন্তরেই সুরু অবস্থার আছে। কিছু বে মানুবদেহ লাভ করেছে, তার কৃষ্ণভাবনা ইতিমধ্যেই কিছুটা বিকলিত হয়েছে। প্রীতৈতলা-চরিভামৃতে (মধ্য ২২/১০৭) লেখা আছে—

निकानिक कृषाध्यम 'माथा' कडू नतः। जनगानि-क्वारिस कराव देनवः।

"বিশ্বক কৃষ্ণাপ্রেম সকলের হান্যাই চিন্নকাল আছে। হরিকথা প্রবণ-কীর্তন ধারা হান্য নির্মণ হলে অচিরেই জীবের হান্যে কৃষ্ণাপ্রমের উদয় হর। কৃষ্ণাপ্রমা দ্বীবের জন্যাত অধিকার তাই সকলকে কৃষ্ণাক্রণা শোনায় সূবোপ দেওরা উচিত। তথু "প্রবণ-কীর্তন" করে চিত্ত তত্ম হয় এবং সঙ্গে সকরে কৃষ্ণাক্রতির উদয় হয় " কৃষ্ণাভঙ্কি সব সময় সকলের হান্যে রায়েছে, কৃত্যিসভাবে ভা জীবের হান্যে আরোপ করা যায় না। ভাগবান শ্রীকৃষ্ণার নামকীর্তন করলে জীবের চিত্তদর্গা নির্মণ হয়। শ্রীটেতন্য মহাপ্রস্থু তার শিক্ষাইকের প্রথম স্কব্যে বংগতেনঃ

क्राज्ञामर्भन प्रार्थभः छत्रपशमानाग्निनिर्वाणगः भुग्नग्रस्कत्रवरुञ्जिन-विज्ञवनः विमान्यपृत्तीयनम् । ज्ञानकाष्ट्रविवर्यनः श्राज्ञिणकः भूगीमृज्यमाननः সर्वाष्ट्रवन्नः नदः विक्रम्नाः श्रीकृषःभःकीर्जनम् ।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের জয় হোক, যা চিন্তরেল দর্পণের কল্ব মার্জন করে এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্জনে আবর্জিত ভব-জীবনের প্রজ্বলিত অগ্নিকে নির্বাপণ করে। সংকীর্তন বজ্ঞ মানব জীবনের পরম আশীর্বাদ স্বপ্তান কারণ তা নির্মণ চন্দ্রকিরণের ন্যার মনন্সর। তা নির্যাজ্ঞানের প্রাণস্থরূপ, নিব্য-আনন্দ বর্ধনকারী এবং তা আমাদের পূর্ণ অমৃতের আকাদন দান করে, যা লাভ করার জন্য আমরা সর্বদাই বাধা।"

हरत कृषा हरत कृषा कृषा कृषा हरत हरते । हरत ताम हरत ताम ताम ताम हरत हरते ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তনকারীরই যে চিত্ত তদ্ধ হয় এমন নয়, যে কীর্তন শোনে ভারও চিত্ত নির্মন হয়। এমন কি এই বৈকৃষ্ঠনাম, মহামন্ত্র কীর্তন তনে কীট-পতন, পত-পন্ধী, গাছপালাদি মনুষ্যাতর জীবও তদ্ধ হয়, তারাও কৃষ্ণজ্ঞাননাময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শ্রীটেডনা মহাপ্রভূ মনুষ্যাতর জীবের মান্ত্রামূভির উপায় সম্বন্ধে হরিদাস ঠাকুরকে প্রশ্ন করলে, উত্তরে তিনি বলেন যে শ্রীভপ্রানের অপ্রাকৃত নামেই তার সর্বপত্তি নিহিত আছে। তাই গভীর জললেও পরিত্র নাম কীর্তন করলে কেবানকার গাছপালা, পত-পাধি ওগু অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম তনেই কৃষ্ণভাবনায় উত্নীত হয় শ্রীটেডনা মহাপ্রভূর জীবন লীলাতেই তা প্রমানিত হয়েছে। তিনি বন্ধন ঝারিবারের বনে কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হয়ে কীর্তন করতে করতে বাজিলেন, তবন বাধ, হরিণ, সর্পাদি বনের সমস্ত পত্তই হিংসভাব ভূলে মহাপ্রভূর সঙ্গে নাম সংকীর্তনে যোগ দেয়, এবং নৃত্যাগীত করে শ্রীটেডনা মহাপ্রভূর এই সকল অপ্রাকৃত লীলা আমরা অনুকরণ করতে পারি না, কিন্তু ভার পদাছ অনুসরণ করা আমাদের প্রত্যেকর উচিত। আমাদের এমন

শক্তি নেই যার হারা আমরা বনের পশু-বাঘ, সাপ, কুকুর, বিভাল স্বাইকে নাচাতে পারি। অর্থাচ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে বিশ্বময় বহু লোককে আমরা কৃষ্ণভাবনাময় করে তুলতে পারি। ভগবানের পবিত্র নাম বিভবণ করা 'দদাতি' শব্দের একটি দিবা উদাহরণ। আবার প্রীতি-বিনিমন্ত নীতি অনুযায়ী স্কভের দান গ্রহণে আমাদের আগ্রহানিত হতে হবে। কৃষ্ণভঙ্কি সক্ষে এবং সংসারবন্ধন সংদ্ধে আমাদের বিজ্ঞাসু হতে হবে। এইভাবেই গুহাম আখাতি পৃদ্ধতি দীতি পালন করা বায়।

বিশ্বময় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে প্রতি রবিবার মহোৎসবের আয়োজন করা হয় বহু আগ্রহী জনসাধারণ উৎসবে যোগদান করেন ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। আবার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও ভক্তদের কথনো কথনো স্বগৃহে আমন্ত্রণ করেন ও প্রচুর প্রসাদ বারা ভাদের আগ্যায়িত করেন। এইভাবে ভক্ত ও জনগণ উভয়েই উপকৃত হয়। তথাকবিত যোগী, জানী, কর্মী ও জনহিতৈয়ীদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, কারণ তাদের সঙ্গ হারা কারও নিতা মঙ্গল নাধিত হয় না। কিন্তু যদি সব সময় কৃষ্ণতক্তের সঙ্গ করা যায়, তা হলে ভগবং প্রেম পুব সহজেই লাভ হয় এবং জীবনও সফল হয় ; এখন একমাত্র এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনই সারা জগতে ভগবৎ প্রেম শিকা দিকে। ধর্মাচরণ মানবঞাতির একটি বিশেষ কর্তব্য ধর্ম আছে বলেই মানুষ ও পততে এত প্রভেদ। পক সমাজে ধর্মনীতি নেই, তালের মন্দির বা গির্জাও নেই। আর ভগতে মানুধ যত পতিতই হোক, ডাদের অবশ্য একটি বিশেষ ধর্ম আছে। এমন কি জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবনও এক নির্দিষ্ট ধর্মপথে চালিত হয়। বৰন ধর্ম বিকশিত হয়ে ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়, তবনই তা সফল হয়। ভাই শ্রীমন্তাগবতে (১/২/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে-

> म देव पृश्मार परमा धर्मा घरका छक्तिसम्बद्ध । व्यदेशकाश्चिरका यसाचा मुक्षमीमिक ॥

"ভতিবেয়ণে শরমেশ্র ভগবানের সেব। শাভ করাই হল মানুদের পরম ধর্ম আত্মাকে প্রসন্ন করার জন্য এমন ভগবং-সেবা আহৈতুকী এবং অপ্রতিহত। হওয়া উচিত।"

মানবজাতি বলি বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করতে চায়, তা হলে ভাদের কৃষ্ণভাবনাভিত্তিক শিক্ষাপাত করতে হবে। কারণ এর স্থারাই কেবল মানুবের সৃত্ত কৃষ্ণভতি জ্বয়ত হতে পারে। তাই গুলহাসী কৃষ্ণানুশীকন করকে অচিরেই সময় বিশ্ব শান্তিময় ও আনন্দময় হয়ে উঠবে

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভভিনিদ্ধান্ত সরস্বাতী ঠাকুর ভগকং-ধর্ম প্রচারকদের বিশেষভাবে ভগৰুং-বিষেধী মায়াবাদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন। প্রায় সারা বিশ্বই এখন ফায়াবাদী ও নান্তিকে পরিপূর্ণ; তাই রাজনৈতিক দলগুলিও এই সুবোগে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে জগতে লভ উনুতির ব্দন্য আপ্রাপ তেটা করছে। কখনও ভারা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকার্য রোধ করার জনা কোন শক্তিশালী দলকে সাহায্য করছে। মায়াবাদী ও অন্যান্য নিরীশ্বরবাদীরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার কামনা করে না, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত আৰ্মোলন ভগবন্তুক্তি প্ৰচার করে। নিরীশ্বরবাদীদের কাজ হচ্ছে প্রচারের বিরোধিত। করা। যেমন একটি সাপকে দুধ-কলা খাইট্লে কোন লাভ নেই কারণ *কেবলং বিব বর্থনম*–অর্থাৎ দুধ কলা খেয়ে তার বিষ**ই উত্তরো**ত্তর বৃদ্ধি পায়, সেই রকম ইর্ষাপরায়ণ মায়াবাদ বা কর্মীদের কাছে আমাদের কথা কথনই প্রকাশ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণভাবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা মঙ্গশস্তানক। ভাদের সঙ্গে ভগবতন্ত্র বিষয়ে কোন বক্ষ আলোচনাই না করা ভাল, কারণ তাঁরা ভক্তির অনুকলে কোন সিদ্ধান্ত শ্বাপনে সক্ষম নয়। এমন কি মায়াবাদী বা নান্ত্রিকদের নিমন্ত্রণ ব্যহণ করাও উচিত নয় আবার তাদের নিমন্ত্রণ করাও উচিত নয়। কারণ ভাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ লাভে তাদের নান্তিক মনোভাবের দারা আমর। প্রভাবিত হতে পারি। শারে আছে, *মঙ্গাং সন্ধায়তে কামঃ* তাই শ্রীমনুহাগ্রভুও বলেছিলেন, বিষয়ীর অনু বাইলে দৃষ্ট হয় মন। একমাত্র অক্যুত্রত শুক্তই

কৃষ্ণভন্তি প্রচারের জন্য সকলের দান গ্রহণ করতে পারেন, সেই জন্য সারাবাদী ও নিরীশ্ববাদীদের দান গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়। বারাবিক মহাপ্রভূ সাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগীদের সঙ্গ কর্মন্ত সর্বদা ত্যাগ করতে বলেছেন।

তা হলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি বে, বৈধী ভতি অনুসারে সাধুসকে বসবাস করে ও মহাস আচার্যদের প্লার অনুসরণ করে সদ্ওকর আনেশ ঐকান্তিক শ্রহান্ত সম্পূর্ণতাবে পালন করা উচিত। একমার এইভাবেই আমরা কৃষ্ণানুশীলন করে আমাদের সূপ্ত কৃষ্ণতক্তি পুনরার জাগ্রত করতে পারি। ভাই যারা কমিষ্ঠ অধিকারী নয়, আবার মহাতাগবড়ও নয়, অর্থাৎ মধ্যম অধিকারী, ভাসের উচিত-ভাবেৎ বিশ্রহের সেবা করা, ভভদের সঙ্গে নৈত্রী স্থাপন করা, অজ্ঞদের কৃপা করা, কিছু ভগ্বং-বিষেধী ও অস্কলের সদ ত্যাগ কর। এই স্লোকে শ্রীজপ গোস্বামীপাদ শ্রীভগবানের সঙ্গে গ্রীতি বিনিময় ও ভবেদ্র সঙ্গে নৈত্রী ছাগনের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। 'দলাতি' শক ব্যবহার করে তিনি উপদেশ দিক্ষেন থে, উদ্রুত তক্ষ তাঁর নিজের জীবনে এই দুষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যখন তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তিনি জাঁর সম্পত্তির অর্থাংশ কৃষ্ণ দেবার দান করেন, এক-চতুর্থাংশ আত্মীয়দের দেবার দান করেন। আর বাকি এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগত জরুহী-কালীন অবস্থার জন্য রেখে দেন। এই দৃষ্টান্ত সকল ভন্তের অনুসরণ করা উচিত। প্রত্যেকের আয়ের অর্থাংশ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত সেবার ব্যয় করা উচিত। এবানেই 'দদাদি' শব্দের সার্থকতা ।

পরের শ্রোকে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ কি ধরনের বৈক্ষবকে বন্ধুরূপে এইণ করতে হয় ও কিভাবে বৈক্ষব-সেবা করতে হর, সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন।

#### লোক ৫

কৃষ্ণেন্ডি বস্যা দিরি ডং মনসাদ্রিরেড দীকান্তি চেং প্রণতিভিক ভক্তমীশম। অপুনরা ভক্তনবিজ্ঞানন্যমন্য নিজ্ঞাদিশুনাক্রদাধীকিতসসক্ষা ॥ ৫ ॥

#### পদাৰ্থ

কৃষ্ণ-ভগৰান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যস্থ; ইতি—এইভাবে; বস্যু—যার; পিরি—বাড়ো; ভক্-ভার, মনসা—মনের বারা; আদ্রিয়েড—আদর কারা ইচিড; দীক্ষা—দীক্ষা; অন্তি—বয়; চেৎ—যদি; প্রণতিতিঃ—প্রণামানির বারা; চ—ও; ভল্কক্—ভগবৎ-সেবার প্রবৃত্ত; ইশান—পরমেশ্বর ভগবানের নিকট; গুলুবরা—প্রভাক্ সেবার হারা; ভল্কন-বিজ্ঞাক্—যিনি ভল্নে উঠুড; অনন্যক্—নিরবজিন্নভারে; অন্যদিক্ষাকি—অন্যের নিকা ইড্যানি; পূন্য—সম্পূর্ণ বর্জিভ; ক্রমন্—বার ক্রনর, ইজিভ—আক্রিভিড; সদ—সদ; কর্যা—লাভের হারা।

#### व्यनुवर्गि

বে ভগবন্ধক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিবানাম কীর্তন করেন, তাঁকে মনে মনে আদর ক্ষা উচিত এবং বিনি দীকিত হরে শ্রীবিধারের শেবার বত আহেন, ভার উদ্দেশ্যে সম্রদ্ধ প্রথম নিবেদন করা উচিত আর বে তম্ক তভ নির্বর ভলবন্ধজনে গ্রকৃত উন্নত, বার ব্রুগর অন্যের নিমানি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত তার সঙ্গ করা উচিত এবং তাঁর অনুগত হরে তাঁর সেবা করা উচিত।

#### ভাৎপর্ব

পূর্বের শ্লোকে গ্রীতি-বিনিময়ের বে ছয়টি বিধির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেতলি বৃদ্ধিসন্তার সঙ্গে ভাক্তের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে, এবং সতর্কভার সঙ্গে অধিকার ভেদে শুক্ত নির্বাচন করতে হবে। সেইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তের অধিকার নিরূপণ করে তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকে তিনি কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম এই তিন অধিকারীর সঙ্গে আচরণ-বিধির কথা বলেছেন। কনিষ্ঠ অধিকারী হচ্ছেন নবীন শুক্ত। তিনি সদ্গুরুব কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ভগৰানের ম্যে কীর্তন করার চেটা করেন। এই কনিষ্ঠ বৈঞ্চৰকে মনে মনে শ্রহা জাশান উচিত । আর মধ্যম অধিকারী সদ্ওক্রর ক্ষন্থে ব্রহ্ম-দীক্ষা লাভ কারে অপ্লাকৃত ভগবৎ সেবায় সর্বতা নিরোজিত খ্যাকেন, সূতরাং মধ্যম অধিকারী ন্তগর্থ অনুশীলনের মধ্যবর্তী ভবে অধিটিত বলে গণা হয়ে থাকেন। শ্রেট ভক অর্ধাৎ উত্তম অধিকারী ভগ্রন্তজনের সর্বোচ্চ ত্তরে অবস্থান করেন। তিনি কারও নিন্দা করেন না, তাঁর হুদয় সম্পূর্ণ কির্মণ এবং তিনি বিভদ্ধ কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধাবস্থ। লাভ করেছেন। শ্রীল দ্ধপ গোছামী সেই মহাভাগবত, তছ বৈন্ধবের সঙ্গ ও সেবা একান্ত বাস্থ্নীয় বলে উপদেশ কিয়েছেন। ভগৰৎ অনুশীলনের সর্বনিয় ক্ষিত অধিকারীর ভরে কারও থাকা উচিত নয়, কারণ শ্রীক্রিছের অর্চনই তাঁর একমান লক্ষ্য , শ্রীমজ্ঞাবতে (১১/২/৪৭) কনিষ্ঠ অধিকারী সংবে এইরূপ ৰেখা আছে-

> वर्तसारमय हतस्य भूकाः यः अवस्यवर्षः । न जनस्यम् जातमम् म स्कः थाकृषः भृषः ॥

"যে ভক্ত শ্রহার সঙ্গে মন্দিরে শ্রীমৃতির অর্চন করে, অথচ ভগবহুক্ত বা জনগণের সঙ্গে যথায়থ ব্যবহার করতে জানে না, তাকে প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলে !"

ভাই সাধনায় উনুতিকামী ভক্তকে কনিষ্ঠ থেকে মধ্যম অধিকামী হতে চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমধ্বাগবতে (১১/২/৪৬) মধ্যম অধিকামীর এই রকম পরিচয় পাওয়া যায়-

### ঈश्चरत्र कमधीरनय् वाणिरभय् वियश्त्र् छ । ध्यमरेंगजीकृरभारभका यह करतांकि म यथायह ह

"মধ্যম অধিকারী শ্রীভগবানকে সবচেয়ে প্রিয় মনে করে ভগবং-সেবা করে, জন্তের সঙ্গে বশ্বুত্ব স্থাপন করে, অজকে কৃপা করে এবং ভগবং বিদ্বেষীদের সঙ্গ থেকে দৃর বাকে।"

এইভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ভগবং-জীবন গড়ে তুলতে হয় শ্রীল রূপ পোষামী এই শ্রোকে আমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন যে, কিভাবে নানাপ্রকার ককের সলে বাবহার করতে হর। আমরা বর্তমান যুগে নিভিন্ন ধরনের বৈকাব দেখতে পাই। এক ধরনের বৈকাব আছে যারা 'হরেকৃঞ্চ মহামার' কীর্তন করে বটে, কিন্তু ভারা মদ, গ্রীলোক ও অর্থের প্রতি আসক। ভাদের 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলা হয়। যদিও ভারা হরিনাম করে কিন্তু ভাদের হৃদয় তদ্ধ নয় এই সব বৈকাবদের মানে মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাদের সঙ্গ ভাগে করা উচিত। যারা অজ্ঞ এবং অসংসঙ্গ প্রভাবে অধ্যপতিত ভারা যদি ভদ্ধজ্ঞের সঙ্গ কামনা করে, ভা হলে ভাদের কৃপা কয়া উচিত। কিন্তু যারা সদ্গুরুর কাছে দীকা গ্রহণ করে গুরুর আদেশ পালনে জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই নবীন ভক্তদের শ্রদ্ধা জানান ইচিত।

ক্ষাতি, বর্ণ, আশ্রম নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে, কৃষ্ণভাবনাময় আনোলনে যোগ দিতে গারে, উভনের সঙ্গে মেলামেশ। করতে পারে। প্রদাদ সেবা করতে পারে এবং কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে পারে তাই কেই বনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্ণভক্ত হতে চায়, দিকা নিতে চায়, তা হলে আমরা ভাকে পবিত্র হরিনাম মত্রে দীকা দিই। এইভাবে কেউ হরিনাম দীকা পেলে ভখনই ভাকে বৈষ্ণাব জ্ঞানে প্রণাম করা উচিত। এইরকম বহু বৈষ্ণাবের মধ্যে তিনি গতীর অভিনিবেশ সহকারে ভগবং সেবা করে কঠোরভাবে ভগবত্তজনের বিধি নিবেধ পালন করে চলেন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ

জৌৰ ৫

করেন এবং সবসময় ভগবৎ নাণী প্রচারে সচেট্ট থাকেন, তিনিই প্রকৃত উন্নত ভাজরূপে বিবেচিত হন এবং তাঁকে উত্তম অধিকারী কলা হর। সকলেরই উচিত তাঁর সন্ধ কামনা করা।

যে উপায় অবদয়ন করে ডক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়, তা শ্রীচৈতন্য-চরিতামূতে এইভাবে বর্ণন। করা আছে

मीकाशास एक वारा पाष्ट्रगर्भन्। সেইकारम कृषः चारा वारा पाष्ट्रगर ।

(रहर हर पाला ४/३३-२)

"দীকার সময় হস্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের চরবে আধাসমর্পণ করে তখন শ্রীকৃষ্ণ ভাকে আধাসম জ্ঞান করেন "

ভক্তিসন্দর্ভে (৮৬৮) খ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে দীক্ষার বিবয় ব্যাখ্যা করেছেল-

> निया खानर गर्छ। मगारि कुर्यग्रेश शाशना मश्चाम् । छन्ताम् मीरक्छि ना क्षाका मिन्टिक्खतुरकाविरेमः ।

শ্দীক্ষা গ্রহণের পর ক্রমশ জড় ভোগে বিরক্তি ও পরমার্থ জীবদে আসন্তি ও ফুচি উৎপন্ন হয়।"

বিশেষভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার এ সহত্তে আমাদের যথেষ্ট অভিন্তক।
হয়েছে। সেখানে অনেক ধনী ও সন্তান্ত পরিবারের সন্তানেরা কৃষ্ণভাবনামৃত
আন্দোলনে ফোস্দাদ করার পরে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করে ভোগমর জীবনে
বিরক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবন এহণে বিশেষ অগ্রাহী হরে পড়েছে। অতীব ধনীর
সন্তান অখচ ভারা এখন অভি সাধারণ জীবন যাগন করছে। এই জীবনে
শারীরিক আরাম বলতে কিছুই নেই , বান্তবিক ভগু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুই করার জন্য
যতদিন বৈশ্বব সঙ্গে মন্দিরে বসবাস করা হাহ, ততদিন ভারা যে কোন অবস্থায়
জীবন যাপন করতে প্রস্তুত। এইভাবে সংস্থারে জীবনে বিরক্তি অনুভৃতি হলেই
একজন সদৃত্বর কাছে দীক্ষা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। পারমার্থিক জীবনে

উন্নতির উপায় ভাগবতে (৬/১/১৩) বর্ণনা করা হয়েছে—তপসা ব্রক্ষচর্যেন শমেন চ দ্বাসেন চ—"বে ঐকান্তিকভাবে দীক্ষা দাভ করতে চায়, তাকে তপসা। করতে হবে । মন ও ইন্রিয় সংযম করে ব্রক্ষচর্য পালন করতে হবে " কেউ যদি এইসব সাধন করে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চায়, সে তথন দীক্ষালাভের যোগ্য হয় দিব্যজ্ঞানকে পারসার্থিক ভাষার ভদ্বিজ্ঞান বা পরাবিদ্যা বলে। শারে আছে—

**छम् विकानार्थः म शक्तम् धवार्डिगः स्टर** ।

অর্থাৎ "বিনি পরাবিদ্যা স্থান্তে অনুসন্ধিংসু, তাঁর সদৃত্যকর শরণাপন্ন হয়ে
দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।" কারণ শ্রীমন্তাগরতে (১১/৩/২১) বর্ণিত আছে—

ख्याम् क्टरः क्षणरमाज विकान् । द्वारा प्रेतम्य ।

অর্থাৎ "পরতন্ত্ব বিদায়ে যথার্থ আগ্রহী ব্যক্তি সদৃতক্ষর শরণাপন্ন হবেন।"
গক্ষর চরণাশ্রর লাভ করার পর অবশাই তাঁর আদেশ পাগন করা উচিত্ত
পরমার্থ জীবনকে আধুনিক কায়দ্য মনে করে যে কোন বাক্তিকে তরুদ্ধপে গ্রহণ
করা কথনোই উচিত নয়। পরমার্থীকে জিজ্ঞানু হতে হবে, অর্থাৎ সাগ্রহে
পারমার্থিক জীবন সরছে সদৃতক্ষর কাছে অনুসন্ধান করতে হবে শাল্পে আছে,
গ্রশু সব সমর পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় হওয়া উচিত (জিজ্ঞানুঃ শ্রেম উত্তমন্)
উত্তমন্ শব্দ ব্যবহার করা হক্ষে, কারণ সেই বিদ্যা জড়াতীত। 'তম' মাদে
অক্ষকার বা অবিদ্যা এবং 'উং'মানে অতীত; সাধারণ মানুধ মার্থেই জড় বিষয়ে
অনুসন্ধিন্দু। কিন্তু জড় বিষয়ে আগ্রহী না হয়ে ধখন তারা পরমার্থমুখী হবে,
তথনই তারা দীকা লাভ করতে পারবে। সদ্ধক্ষর কাছ থেকে দীকা লাভ করে
গতীর অতিনিবেশ সহকারে বে ভপবং দেবা করে, সেই ভক্তই মধ্যম অধিকারী।
মহামন্ত্র প্রত্রই মধ্যম বে, খনি কেন্ট নিরপরাধ্য মহামন্ত্র কীর্ডন করেন তিনি

ভক্তনে উনুত্তি করবেন এবং একদিন নিক্তর উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীভগবান ও

85 তাঁর পবিত্র নামে কোন প্রভেদ নেই যিনি এই অনুতৃতি লাভ করেছেন, তাঁকে নবীন ভক্ত স্বাত্যেই প্রণাম জানাবেন। আমাদের এই সক্ষমে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করা যায়, ভভক্ষণ कुकानूनीम्हरम् यथार्थं উत्रुष्डि मांड कता अस्य नत्र । द्वीदेहरूना हतिष्ठामृहरू (यथा ২২/৬৯) এ সংক্ষে পেৰা আছে বে, "মাহাৰ কোমল শ্ৰন্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে 'উন্তম'।" সকলকেই কনিষ্ঠ অধিকার থেকে ভন্ধন শুরু করতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম জপ করতে হবে, এইভাবে ক্রমণ সাধনায় উনুতি করতে করতে একদিন সর্বোচ্চ উন্তম অধিকারীর বর লাভ করা যাবে : বহু বিদেশীই বিরামহীনভাবে দীর্ঘ সময় হরিনাম করতে পারে না, ডাই আমাদের এই আন্তর্জাতিক সংস্থায় সকল ভড়ের প্রতি অন্যুন পঁচিশ হাঞার বার পবিত্র হরিনাম ক্লপ করার নির্দেশ আছে। যদিও শ্রীল ভড়িসিছার সরস্বতী ঠাজুর বসতেন যে, অন্তত এক সক্ষ বার নাম জগ করতে না পারলে তাকে 'পণ্ডিত' মনে করতে হবে এই বিচার ধারার আমরা সকলেই প্রায় পতিত, কিবু যেহেতু আমর। নিঙ্গটো ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে ভগকং সেবা করছি, ভাই ঋমরা নিক্তম পতিভগাবন মহাপ্রভূর কৃপা আশা করতে পারি।

বৈশ্ববের পরিচর সহজে পরম গৌরভক্ত শ্রীসত্যরাজ খানকে মহাগ্রভু ব্লেছিলেন-

> श्रपु करह, "यात्र भूरच छनि अकवात्र । कृष्कमाय, भिरं भूका,-श्रुष्ठं मधाकात 👫

(रिंड हैंड मध्य ३०/५०५)

মহাপ্রভু আরও বলেন-

व्यञ्ज्यव सेंात मृत्य जक कृष्ट नाम । সেই ড' বৈঞ্চৰ, করিহ তাঁহার সন্মান 🛭

(८६१ हर सथा ३५/३३३)

আম্মদের সংঘের একজন বন্ধু আছেন। ডিনি একজন বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজ গারক। তিনি 'হরেকৃষ্ণা' মহামশ্রে আকৃষ্ট ইয়েছেন; এমন কি তাঁর রেকর্ডেও ভিনি অনেকবার পবিত্র 'হরিনাম' কীর্তন করেছেন তিনি তাঁর বাডিতে শ্রীকক্ষের প্রতিকৃতিতে পূজা করেন ও আমাদের ক্ষুভডদের শ্রন্ধা করেন দিব্য ক্ষুনাম ও ক্ষুকর্মকে ডিনি শ্রদ্ধা করেন; এই ধরনের বৈষ্ণব হুদয়কেই সকলের প্রধান জানানো উচিত। আমরাও তাঁকে প্রধান জানাই। সিদ্ধান্ত এই বে, যিনিই প্রতিদিন পরিত্র হরিনাম কীর্তন করে কৃষ্ণানুশীলনে উনুতি করছেন-ভিনি সকলেরই সমস্য। পঞ্চান্তরে, আম্যাদের সমসাময়িক অনেক মহান প্রচারকই ক্রমে ক্রমে বিষয় আবর্তে পতিত হয়েছেন,-কারণ জারা কেউই হরিনাম কীর্তন করতেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেওবার সংয় সহাত্রভূ তিন প্রভার ভক্তের উল্লেখ করেছিলেন

> भाव-युक्ति नारि जारन पृष्ट, अकारान् । 'मधाम-जविकाती' (सर्दे महाजागाचान 🛊

> > (रिवा का मधा २२/७१)

"বিশি ২খাৰ অধিকারী, ডিসি ভগবানে দৃঢ় বিদ্বাসসম্পন্ন এবং ডিনি ভক্তিপথে প্রকৃতই আরও উনুডি করতে পারেদ। শ্রীচৈডন্য-চরিতামৃতে শেখা अग्रह-

> **अक्षायान कम इत्र** छकि-जिथकाती । 'উत्तर', 'स्थार', 'कनिष्ठ'-शुक्का जनुमाती 🛊

> > (कि: हर मधा २२/५८)

ত্ৰীচৈতন্য-চরিতামৃতে ভারও লেখা ভাছে ধে, 'तुका'-भरम-विश्वाम करर मुम्छ निष्यः।

कृरक छक्ति किला भर्तकर्य कृत शा ।

(किंड वंड मधा २२/५२)

শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলনের প্রথম শিক্ষা। তবে সাধনায় উন্নতির জন্য দৃঢ় শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস প্রয়োজন। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মাত্রাই কোন রকম ভাষ্য ছাড়াই ভগবদগীতার বাদীকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেবেন। অর্জুন ঠিক এইভাবেই ভগবদগীতার বাদীকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা সকলেরই করা উচিত। ভগবাদের মুখনিঃসৃত বাদী শ্রবণ করে অর্জুন বলেছিলেন-

जर्वद्भावम्यात्वरः महना वन्तारः वननि हकन्यः।

"হে কেশব। ভূমি যা উপদেশ দিলে, ভার প্রতিটি কথা আমি সভা বলে প্রহণ করেছি "

ভগবদ্দীভার অর্থ বোঝার এই হল্পে উপায়, আর একেই বলে শ্রন্ধা। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের খেয়াল বুলিয়ত ভগবদ্দীভার এক অংশকে আমরা সভা বলে গ্রহণ করব, আর অনা অংশ করব না। সমগ্র ভগবদ্দীভার বিশেষ করে ভগবদ্দীভার শেষ উপদেশ সর্বধর্মান পরিভাল্য মামেকং শরণং ব্রজ-(সর্বধর্ম ভাগা করে একমাত্র আমার শরণ কও), এই আদেশ গ্রহণ করার নামই শ্রন্ধা যখন কেউ সম্পূর্ণভাবে এই উপদেশে শ্রন্ধাবান হয়, তখন সেই দৃঢ় শ্রন্ধাই পরমার্থ জীবনের উন্নতির ভিত্তি করেপ হয়। যখন কেউ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হারিনাম কীর্তনে ব্রতী হয়, তখন সে ক্রমণ বরুণ উপলব্ধি করে। শ্রন্ধাবান হরিকীর্তনকারীই ভগবৎ দর্শন লাভ করে। শ্রক্তিরসামৃতসিম্বতে (১/২/২৩৪) লেখা আতে—

#### **मिर्दानृत्य दि जिल्ह्यामी वर्गामव कृतका**में।

অন্য কোনভাবে বা কৃত্রিম উপায়ে ভগবৎ সেবা অনুভূতি লাভ করা সম্ব নয় শ্রদ্ধাবান হয়ে ভগবৎ সেবা করতে হবে। জিব্বা ধারাই ভগবং সেবা তরু হয় (সেবোনুখে হি জিব্বাদৌ) আমাদের সব সময়, পবিত্র হরিনাম কীর্তন করা উচিত থখন আমরা শ্রদ্ধাবান হয়ে এইভাবে কৃষ্ণানুশীলন করব, তখন বরং ভগবান আমাদের ক্রায়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। জীবের 'ররণ হয়, কৃষ্ণের নিভাদাস' এই উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, কৃষ্ণাসেবা ছাড়া অন্য নব বিষয়েই ভার বিরক্তি অনুভূত হবে। তিনি কৃষ্ণামনা হবেন, কৃষ্ণাম প্রচারের তিনি বিভিন্ন উপার উল্লাবন করবেন। তিনি চিত্তা করবেন, বিশ্বমার কিজাবে কৃষ্ণাক্ষপা প্রচার করা যায়। সেটাই জীবনের একমাত্র ব্রত। এই লক্ষণামুক্ত ভক্তবেই উত্তম অধিকারীরাশে স্বীকার করতে হবে এবং 'দদাতি', 'প্রতিগৃহনতি' প্রভৃতি প্রীতি-বিনিময়ের মাধামে তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গ করতে হবে। নার্চাবক এই রক্ষম একজন উত্তম অধিকারী বৈহ্যবেকেই গুরুত্বপে বরণ করতে হবে। বাহানুসারে ব্রক্ষচারীর উচিত গরুর জন্য তিকা করা ও ভিক্ষামন্ধ প্রবা গরুত্বক নির্বেদন করা। কিল্লু আছ্বিৎ না হওয়া পর্যন্ত, আছ্ব্রোম লাভ মা করা পর্যন্ত, মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করা উচিত দয়া কারণ উত্তম অধিকারীর অনুকরণ করার মাক্ষা অনুকরণ করা বিত্তি দয়া কারণ উত্তম অধিকারীর অনুকরণ করার মাক্ষা স্বান্ধণ অনুকরণ করা হত্তম পারে

তাই খ্রীল রূপ গোধামীপাল এই লোকে উপলেশ দিক্ষেন যে, বৃদ্ধি মন্তার সঙ্গে ভকেরা যেন উন্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর বিচার করেন। ভতেরও নিজ অধিকার বিচার করে চলা উচিত। উত্যধিকারীর আচরণ কখনই তার অনুকরণ করে চলা উচিত সর। খ্রীল ভতবিলোদ ঠাকুর উন্তম অধিকারীর লক্ষণ বর্ণনাকালে বন্দেন্দেন, খিনি বিশ্বময় পতিভদের উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই উন্তম অধিকারী। উন্তম অধিকার লাভ না হওয়া পর্যন্ত কারও ওকা হওয়া উচিত নয়। একজন কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারীও ওকা হতে পারেন, কিন্তু সোক্ষেত্রে তাঁর শিষা ও কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকার লাভ করবে ভার চেয়ে বেশি সাধনায় উনুতি করতে পারেবে না। ভাই শরমার্থী মাত্রই সভর্কভার সঙ্গে ওকারতে একমাত্র উত্তম অধিকারীকে করণ করবেন।

#### শ্ৰোক ৬

দৃটিঃ ৰভাজনিতৈৰ্বপুৰত ফেট্ৰর্ম প্রাকৃতত্বিহ ভক্তজনস্যপশ্যে।
প্রাক্তসাং ন খলু বুদ্বুদকেন প্রৈছর্মপুরত্বস্থাপন্ততি নীরধর্মেঃ ৳ ৬ 8

#### मसार्व

দৃটৈঃ—সাধারণ দৃটিতে; ৰভাধ-জনিতৈঃ— বভাব দেবে দৃট; বপুৰঃ— দেহের; চ—এবং; দোবৈঃ-দোবের বারা, ন—লয়, প্রাকৃতত্য়—প্রাকৃত; ইং—এই জগতে, ভক্ত-জনসা—তথ্যতক্তের; পশোৎ—দেখা উচিত, গলভসায়—গলাজগের; ন—না; বলু—নিভিত; বুদ্বুদক্ষেশইছঃ—বুদ্বুদ, কেনা ও পাঁকের বারা; ব্রক্তবত্য—গ্রহাকৃত তথ্য অপগল্ভি—অপচয়; দীর-ধর্মাঃ—জলের ধর্ম .

#### অনুবাদ

একজন ৩% তক্ত, বিদি তাঁর স্বরূপে অধিচিত হরেছেশ অর্থাৎ তথা ভগবং চেতানা লাভ করেছেন, তিনি প্রাকৃত সৃষ্টিতে কোন কিছু দর্শন করেন না এরাগ ভক্তকেও প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। আপাতসৃষ্টিতে কোন তমভক্তকে নিচ পুলোত্তব, কুবসিত, বিক্লাল বা ভোগগাত বলে মনে হলেও তাঁকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং যদিও সাধারণ সৃষ্টিতে তাঁর সেই দৈহিক ক্রাটি-বিচ্নুতিতলো থাকতে পাতে, কিন্তু ভম্মভক্ত কর্ষনও তার বারা কর্মনও কথনও বৃদ্বুদ, কেনা বা কাদা পাকের হারা ঘোলা হয়ে যায়, কিন্তু তা বলে গলার জল অপবিত্র হরে বায় না এবং বারা পারমার্থিক জীবনে উন্নত, তাঁরা গলাজদের ভণাত্ত্ব বিচার না করেই পবিত্রতা লাভ করার জনা দেই জলে যান করে থাকেন।

#### ভাৎপর্ব

তন্ত্ৰা- ভক্তি অৰ্থাৎ ভক্তিষ্যোগে ভগৰানের সেবা লাভ করাই আত্মার ধর্ম এবং মৃক্ত অবস্থয়ভেই ভগৰৎ-সেবা করা যায়। *শ্রীমন্ত্রগবদগীতায়* (১৪/২৬) সিখিত আহে-

> মাং চ বোহব্যাভিচারেণ ভঙ্গিযোগেন সেবতে। স গুণান সমতীতৈ্যভান ব্রক্ষভূয়ায় কল্পভেঃ

"যে ব্যক্তি নিরব্ধিনুভাবে ভগবং-সেবার যুক্ত থাকেন এবং কোন অবস্থাতেই ভগবং-সেবা থেকে বিরত হন সা, তিনি অনায়াসে জড়-৩গ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহাভূত করে অধিষ্ঠিত হন।"

অমিশু বন্ধ ভগৰবুজনই অব্যতিচারিণী ভক্তি , যিনি ভগৰবুজন করছেন. তাঁকে জড় অভিনাৰ মূক্ত হতে হবে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে স্কড় বন্ধন খেকে সুক্ত করতে ব্রতী হয়েছে। আমাদের পক্ষা যদি হয় ভূজি, তবে জামরা হুজু তাবদামর হব। কিন্তু আমাদের দক্ষা যদি হয় শ্রীকৃষ্ণ সেবা, ডা হলে আমরা কৃষ্ণভাবনাময় হব। খ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত ভস্তই খানাতিলাবিতাপুনা হরে ভগবত্তমন করেন। 'জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃত্য্'-অর্থাৎ দেহধর্ম ও মনোধর্মের উর্মেষ্ট জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধহীন ভগবং সেবাই হল শুদ্ধ ভক্তিখোগ। অবোর ভক্তিয়োগই তন্ধ আত্মকর্ম; যিনি অমিশ্র, তদ্ধ ভক্তিযোগ সাধন করেছেন, ডিনি পূর্বেই মুক্ত হয়ে গেছেন (স গুণান সমতীতৈয়ভান)। দেহ বিচারে আপাতদৃষ্টিতে মারা-ক্বলিড মনে হলেও ওদ্ধ ভগবন্তভেরা সব সময়ই মায়াসুক। ডাই ওাঁদের কখনও জড়-দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় একজন তথ ভক্তই অপর একজন ভক্তের ফ্রনয়কে উপলব্ধি করতে পারেন। আগের খ্রোকেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভক্ত তিন রকমের। যেমন, কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী ।

একজন কনিষ্ঠ অধিকারী, ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন না তিনি ওধু মন্দিরে শ্রীবিশ্রহের পূজা করেন। কিন্তু মধ্যম অধিকারী, ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থকা নিরূপণ করতে পারেন। তাই তিনি শ্রীভগবান, ভক্ত ও অভক্তেরে সেবা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেন।

তত্ব ভগবভুক্তের দৈহিক দোষ কারুর সমালোচনা করা উচিত নয়। তার দেহের কোন দোষ থাকলেও তা না দেখাই উচিত। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী তা সদৃগুরুই বলতে পারেন-আর তা হচ্ছে তদ্ধ ভগবং দেখা। ভগবদুগীতার (৯/৩০) লেখা আছে-

जनि क्रिश्मृनुत्राधारतः सक्तरः सामनना सन् । माभुरत्रयः म सस्वरतः ममाभवाननिरस्य वि नै ।

"যদি হঠাৎ কোন ভজকে কোন গহিত বা জঘনা কর্মে রত দেখাও যার, তথাপি তাকে সাধু বলেই বিবেচনা করতে হকে, স্করেশ তিনি একজন সাধারণ 'ব্যক্তি নন''

যদি প্রতি-গোঁসাই বা ব্রাহ্মণ পরিষারে জনা না-ও হয় তথাপি ভদ্ধ ভগবন্ধভাকে অবজ্ঞা বা উপেন্দা করা উচিত নক; প্রকৃতপক্ষে দৌকিক বিচার-সম্মত জাতি বা বংশানুক্রমে 'গোঁসাই' বা 'গোহামী' হওয়া উচিত নর। তদ্ধ ভভনেরই 'গোহামী' পদে একমাত্র অধিকার আছে। যেমন, মড় গোহামীদের প্রধান শ্রীরাপ গোহামী ও শ্রীসনাতন গোহামী। তারা পূর্বাপ্রমে প্রায় মুসলমানই হয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে ভালের একজনের নাম রাবা হয়েছিল দবির পাস আর অন্য জনের নাম সাকর মন্ত্রিক, কিন্তু মহাপ্রতু ময়ং তানের 'গোহামী' পদ দান করেন তাই আমরা দেবছি 'গোহামী' পদ বংশানুক্রমিক নর। যিনি ইন্ত্রির সংযম করে ইন্ত্রিরের কর্তা হয়েছেন, 'গোহামী' শব্দে ভাকেই বোকার। ভক্ত কথনও ইন্ত্রিয় হারা চালিত হন না, বরং তিনি ইন্ত্রিয়কে পরিচালনা করেন। তাই গোহামী বংশে জন্ম না হলেও তাকে 'গোহামী' বা 'হামী' বলা উচিত। এই বীতি অনুষায়ী শ্রীনিজ্যানন্দ বংশীয় এবং শ্রীঅবৈত বংশীয়রা নিশ্মই বৈষ্ণাব, কিন্তু অন্যান্য বংশীয়দের প্রতিও আমাদের বিরুদ্ধ মন্যোভাব পোষণ করা উচিত নয়। পূর্ব আচার্যদের বংশধর বা সাধারণ বংশধর যে কোন ভক্তই হোক সকলের কেত্রেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া উচিত। ইনি আমেরিকান গোস্বামী, উনি নিজ্যানন্দ বংশীর গোস্বামী ইজ্যাদি বলে গোস্বামীদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেবা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনায়ত সংঘ থেকে বিদেশি ভক্তদের 'গোস্বামী' পদ দেওয়ায় কোন কোন মহদ প্রক্রভাবে বিরোধিতা করছে। এমন কি, কখন কখন জনসাধারণ স্পষ্টই বিদেশী ভক্তদের বলে যে, তাদের 'গোস্বামী' বা 'সনুমানী' পদ বৈধ নয়, শাস্ত্রসমত নয়। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের এই শ্রেকে অনুসারে বিদেশী গোস্বামী বা পূর্ব আচার্য বংশীয় গোস্বামীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

শ্ৰোক ৬

পক্ষান্তরে বারা 'গোহামী' পদ দাভ করেছেন অথচ নিজ্ঞানন্দ বা অবৈত আচার্য বংশীয় নন, তাঁদের মিথা। অভিমানে কীত হওয়া উচিত নয় তাঁদের ধনণ কাবা উচিত যে, মিথা। অভিমানী ও জড় অহঙারীয় পতন অনিবার্য। ভাছাড়া কৃষ্ণাভ্যকনা হচ্ছে বৈকৃষ্ঠ তয়ু, সেখানে কোন ইর্মা বা মৎসরতার হান নেই। এ জন্যই শংল্রে আছে, প্রমং নির্মাণ্যম অর্থাৎ পরমহংসদের জন্য এই কৃষ্ণাভারনামৃত। তাই ব্রাক্ষণ বংশীয় বা যে কোন বংশীয় গোরামীই হোন, কর্মাপ্রায়ণ হলে তার 'পরমহংস' পদ থেকে পতন হবে

তথ্য বৈধাৰের দৈহিক শ্রুটি বিচার করা এক মহা অপরাধ , শ্রীটিচতন্য মহাপ্রত্ব ও অপরাধকে মন্ত হন্তীর সঙ্গে তৃদানা করেছেন মন্ত হন্তী সুন্দর সাছোন কুলের নাগানে চুকে সর্বনাশ ঘটাতে পারে , সেই রকম বৈধার অপরাধের ফলে একজনেন পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হতে পারে । সেই জন্য বৈধার অপরাধ্য থেকে সকলেরই সতর্ক হপ্তরা উচিত নিমাধিকারী বৈধাবের উচিত উচ্চাধিকারী বৈধাবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং উচ্চাধিকারী বৈধাবের উচিত নিমাধিকারী হৈয়েকের শিক্ষা দান করা । বৈধাব উচ্চাধিকারী বা নিমাধিকারী হয়

কৃষ্ণভাবনায় উনুতির তারতম্যে। তবে জড় দৃষ্টি নিয়ে গছ বৈশ্ববের কার্যকশাশ বিচার করা উচিত নয়। বিশেষ করে কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে এই কাজ অত্যন্ত ক্ষতিকর তথু গছ তক্তের বাহ্যিক দর্শনে তরুত্ব না নিয়ে তাঁর অন্তর্দর্শন করতে হবে। তিনি কিভাবে তগবন্তজন করছেন তা কুবতে হবে। এইভাবে গছ ভক্তকে দর্শন করে আম্বাণ্ড ক্রমশ গছ হতে পারি।

যারা মনে করে কৃষ্ণভাবনা শুধু বিশেষ দেশ, কাল ও পাত্রের মধাই
সীমাবদ্ধ, তারা ভত্তের বাইরের রূপই দেখে। মেই রক্তম কনিষ্ঠ অধিকারীরা
উত্তম ভত্তের ভগবং সেবার মাহান্যা উপলব্ধি করতে না পেরে মহাভাগবভকে
তানের শ্রেণীতে নামিরে আনার চেষ্টা করে। সারা বিশ্বমর কৃষ্ণকথা প্রচারের
সময় আমরা এই অসুবিধার সমূদীন হয়েছি। দুর্ভাগা এই যে, আমাদের
চারিদিকে যে সমন্ত কনিষ্ঠাধিকারী গুরুভাইয়েরা আছেন, তারা বিশ্বব্যাপী
হরিকথা প্রচারের অসাধারণ গুরুত্ব বুবতে না পেরে আমাদের গুধু নিন্দা করেন
ও তাঁদের শ্রেণীতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এই সব অক্সবৃদ্ধি সম্পন্ন অভি
সরল লোকদের জন্য আমাদের দুঃখ হয় শ্রীভগবানের কাছে শক্তি লাভ করে
হিনি অন্তর্গ ভগবং সেবায় নিয়োজিত, তাঁকে সাধারণ লোক বলে মনে করা
উচিত নর। কারণ শারোই লিখিত আছে যে, কৃষ্ণশক্তি বিনা সারা বিশ্বে

এইডাবে তদ্ধ ভড়ের নিন্দা করা এক মহা বৈক্ষব-ঋণরাধ এবং থিনি কৃষ্ণভাবনার উনুতিলাভে আগ্রহী, তাঁর পথে এই অপরাধ এক বিরটি বাধা বরূপ বৈক্ষবের শ্রীপাদপয়ে অপরাধী হলে পারমার্থিক জীবনে কোন লাভ হবে না।

তাই শুদ্ধ শুক্তের প্রতি কারও ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্ দর্শন প্রাপ্ত শুদ্ধ ভক্তের ক্রিয়াকলাপের কখনও সমানোচনা করা উচিত নয়। ভাঁকে উপদেশ দেওরা, তার কাজের সংশোধন করার চেষ্টাও মহা অপরাধ সেবাকর্মের খারা উত্তম অধিকারী ও নিম্ন অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। উত্তম অধিকারী সব সমরই গুরুপদ লাভ করেন আর কনিষ্ঠ অধিকারী ভার শিষ্যবংশ বিবেচিত হন। সদৃশুক্ত কখনও শিষ্য বা অন্যের উপদেশের নিতে বাধ্য নন। এই হক্তে আলোচ্য গ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

#### গ্ৰোক ৭

স্যাৎকৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাল্যবিদ্যা-পিতোপতথ্রসনস্য দ রোচিকা নু। কিস্তাদর্দিনং বন্ধু সৈব জুটা স্বাধী ক্রমান্তব্যি ভদ্গদস্কর্মী ॥ ৭ ॥

#### শব্দার্থ

স্যাৎ—হয়; কৃষ্ণ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দায়—পবিত্র বা দিব্য নাম; চরিডাদি—চরিত্র, গুণ, গীলা ইডাদি, দিছা—নিছরি; যদি—খদিও; অবিদ্যা
—অবিদ্যা, পিত—পিত্রের ধারা, উপস্তত—উত্তর বা উৎপীড়িড; রসনস্য—জিহ্বার; দ—না; রোচিকা—ক্রচিপ্রদ; নু—উপাদেয়; কিছু—কিছু; আদর্বাৎ—যত্র বা আদরের সঙ্গে, অনুদিনম্—প্রতিদিন বা প্রভাহ, খলু—বাভাবিকভাবে; সা—সেই (মধুর হরিদ্যে); এব—নিভিড; জুটা—সেবন: বাষী—আম্বাদিড; ক্রমাৎ—ক্রমে ক্রমে; ভবত্তি—রপান্তরিত হয়; ভদ্গদ—সেই রোগের, মূল—মূলের; হ্বী—হননকারী।

#### অনুবাদ

ভগৰান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, তগ, শীলাদি এবং কর্মসমূহ দিব্য মধুর মনে রসান্বিত। যদি ভগবদ্-বিমুখ বান্তির জিল্লা ভাবিদ্যারূপ গাপুরোগের (Jaundice) খারা আক্রার ভাকার ফলে সে মধুর ভগবৎ-উল্লের যাদ আবাদন করতে পারে সা, কিছু পরম আভর্বের বিষয় এই যে, প্রতাহ যদি সে পরম নিষ্ঠা বা যদ্ধের সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করে, ভা হলে ভাভাবিকভাবেই সে (জিহুায়) এক মধুর রসের আবাদন লাভ করবে এবং এইভাবে ভার রোগ ক্রমে ক্রমে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

#### তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ নীলাদি ইত্যাদি সবই অহন্ত-তন্ত্ব, মনোরম ও আনন্দময় মিছরি যেমন মিটি, শ্রীভগবানের পবিত্র নামও তেমনই মধ্ব। অনিদাকে পার্রোপের সক্ষে ভুলনা করা হয় যা পিরের দ্বিত রস নিঃসরণ হেড় ঘটে থাকে। পাতৃ রোগী মিছরির মিইডা জিবনা থানা আসাদন করতে পারে না। মিটি প্রবা তার কাছে ভিড় অনুভূত হয় সেই রকম অবিদায় আছের মানুষের কাছে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, ৩ণ, দীলা শ্রবণ কীর্তন করলে অবিদ্যা রোগ দ্ব হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, গীলা, পরিকর ও কীর্তনের বারা মাধ্ব আধাদন করা যায়। এইডাবে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণানুশীলন বারা ভগবন্ধভিদ্র পৃষ্টিসাধন হবে।

কৃষ্ণভাবনা শিক্ষা ছাড়া সংসার ভোগে যে বেশি অগ্রহী, তারেই 'ভবরোগী' বলে গণ্য করা হর। স্থীবের স্বান্তাবিক সুস্থ অবস্থা হলে ভগবাস শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিভ্যকাল নিয়োজিত থাকা (জীবের 'হরূপ' হর—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস')। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বহিরলা শক্তি মায়ার শ্বরা আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভূলেই, তার সৃষ্থ ও যাভাবিক অবস্থা থেকে পতন হয়। এই মায়িক জগৎ সংসারকে 'দুবাশ্রয়', অর্থাৎ 'মিধ্যার আশ্রের' বলা হয় যে এই দুবাশ্রয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে নৈরাল্যের মধ্যে আশাবাদী। মায়িক জগতে সকলেই সুখ অন্বেষণ করছে, কিন্তু তাদের সব চেটাই ব্যর্থ হলে। অবিদায়ে আচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজের ভূল-ক্রটি বৃষতে পারে না। একটি ভূল সংশোধন করতে গিয়ে সে আর একটি ভূল করে। এইজবে সে সায়ার সংসারে জীবন-যুদ্ধ করে চলেছে এই রকম মায়া-কর্বান্ত বন্ধদশায় তাকে যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সুখী হতে বলা হয়, তা হলে সেই উপদেশ সে ক্ষন্ত গ্রহণ করে না।

এই 'অবিদ্যা বোগ' থেকে জীবকে মৃক্ত করার জন্য বিশ্ববাণী কৃষ্ণভাবনার অমৃত-বারি বর্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমান জগতের অবিদ্যাহ্মর রাষ্ট্রনায়ক ও নেতারা জনসাধারণকে বিজ্ঞান্তির পথে চালিত করছে রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ধেই বধুন না কেন, সকলেই বিস্তান্ত। কারণ তারা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ নন। ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই কৃষ্ণভাবনা শূন্য ভগবৎ

শ্ৰোক ৭

সেবাহীন দুক্তকারী, মূর্ব, নরাধম, যাদের জ্ঞান মারার দারা অপক্ষত হরেছে, খারা নান্তিক আসুরিক জীবন যাগন করে, তারা কথনও শ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি করে না।

> न गाः मृङ्गिः ज्ञाः सममारख मताथमाः । गानग्रामकाण्याना चामृतः जावगानिष्ठाः ।

"সেই সব দুর্বৃত্তণণ যারা মৃঢ়, মরাধম, যাদের জ্ঞান মারার বারা অপহত হয়েছে এবং যারা আস্ত্রিক ভাবাপত্র, তারা আমার নিকট প্রপত্তি করে দা।"
(ভঃ গীঃ ৭/১৫)

ভারা শ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি করে না, এবং যারা ভার শ্রীচরণাপ্রর লাভ করার চেটা করে, ভাদের ভারা বাধা দেয়। এই সব অসুরেরাই দেশের নেভা হওয়ার ফলে সমগ্র দেশই অবিদ্যার অক্ষকরে আশ্বল্ল হয়। পাওু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেমন মিছবির মিইতা আদাদন করতে পারে না, ঠিক তেমনই দেশের এই রক্ষম অবস্থায় কেউই কৃষ্ণভাবনার অমৃত আদাদন করতে উৎসাহী হয় না। তথাপি সকলের জানা উচিত পাপুরোপ থেকে মুক্তির একমাত্র উবধ হক্ষে মিছবি সেই রক্ষম বিদ্রান্ত, বিশ্বনগামী, উদ্দেশ্যহীশ মানব জাতির সমূহে কৃষ্ণভাবদামৃতই একমাত্র লগ্ধ এবং মহামত্র—

हरत कृष्ण हरत कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरत हरत । हरत ताम हरत ताम वाम ताम हरत हरते ।

শ্বনাৎ নাসীর মৃক্তির একমার উপার । ভগরোপমান্ত জীবের পক্ষে
কৃষ্যভাবনার উপদেশ সুখ কর না হতে পারে, কিবু শ্রীল রূপ গোরামীর উপদেশ
হক্ষে, কেউ যদি একান্তই ভবরোগ থেকে মৃক্তি লাভ করতে চার তবে তাকে
অবশাই কৃষ্যানুশীলন করতেই হবে এবং তা পরম নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে।
এই যুগে ভবরোগের মহৌষধ হক্ষে হরেকৃষ্য মহামন্ত্র এবং এই মহামন্ত্র কীর্তন
বারা ভবমহাদাবাগ্রি নির্বাপিত হবে, মানুষের চিত্তদর্শণ নির্মল হবে

(চেডেদর্শণমার্জনমূ)। অবিদ্যা তথা সর্জণ বিশ্রমই আমাদের হদয়ে জড় অহরার সৃষ্টির মূল কারণ।

আসলে আমাদের চিত্তই মলিন। সেই চিত্ত নির্মাণ হলে আমরা কৃষ্ণভাবনামর হব, ভবন আমাদের চিত্ত ভবরোগ দারা আর আক্রান্ত হবে না চিত্ত নির্মাণ করতে, আবিদায়র অক্ষণার থেকে মৃত্ত হওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হলে 'হরেকৃষ্ণ মহামান' কীর্তন করা। পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন যাত্র ভবমহাদাবাম্মি নির্মাণিত হয়, সমত্ত সংসার মুংবের অবসান হয়

হরিকথা কীর্তনে তিনটি বার বা সোপান আছে। যথা—নামাপরাধ, নামাভাস আর তার নাম। কনিট অধিকারীর হরিনাম কীর্তন সাধারণত নামাপরাধ নামাপরাধ দশটি, এই দশটি অপরাধ ত্যাল করে নামাপরাধ ও তার নামের মধাবতী অবস্থা প্রাত্তিকে নামাভাস বলা হয় আর যিনি ভারতাবে হরিনাম কীর্তন করেন, তিনি তংকধার মৃতিকাত করেন, এই অবস্থাবেই ভিবমহাসাবাগ্নি-নির্বাপনাম বালে। এই ভাবে সংসার জ্বালা থেকে মৃক্ত হওয়া মাত্রই অমৃতময় কিবা জীবনার স্থান আয়ালন করা যায়।

সিদ্ধার্য এই বে, ভধরোগ সৃতির একমার উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা। কৃষ্ণভাবানামৃত সংঘের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা। কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে উত্বন্ধ করা। প্রথমে হরিনাম কীর্তন করতে হবে। এই শ্রদা বা বিশ্বাস যথম কীর্তনের সঙ্গে সদ্ধান বৃদ্ধি পাবে, তখন সংঘের সভ্য হওয়া যায় সারা বিশ্বে আমরা সংকীর্তন দল প্রেরণ করছি, এমন কি সব চেয়ে গূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে কেউ কোন দিন কৃষ্ণনাম শোনেনি, সেখানেও হাজার হাজার দোক আমানের সংকীর্তন দলে যোগ দিয়ে পবিত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করছে। কোন কোন স্থানে জনসাধারণ মাত্র কয়েকদিন কৃষ্ণ-কীর্তন ওনেই ভক্তদের অনুকরণ করতে ওক করে, তারাও মন্তব্য মুক্তন করে, কৃষ্ণকীর্তন করে এটা অনুকরণ হলেও কৃষ্ণসেবানুকরণ বাঞ্ছনীয় অনুকরণকারীরা ক্রমণ একদিন দীক্ষা প্রহণে আমহানিত হয় ও সমন্তক্রর কাছে দীক্ষার জন্য আত্মসমর্পণ করে

যে ব্যক্তি সং ও নিশ্বপট, সেই ব্যক্তিকে দীক্ষা দেওয়া হয়। ভারপর সে ভগবং দেবা ভব্ন করে, এই অবস্থাকে ভক্তন ক্রিয়া বাদে। ভখন প্রতিদিন সে পঁচিশ হাজার পবিত্র হরিনাম জপ করে এবং অবৈধ ব্রীসঙ্গ আমিব আহার, নেশা, ক্র্যা খেলা ইভাাদি থেকে সে বিরভ থাকে। এইভাবে ভক্তন ক্রিয়ার সংসার মদিনতা থেকে মুক্ত হয়ে হোটেল রেস্তোরার ভথাকথিত উপাদের মুখারোচক মাছ-মাংস আর পৌরাক্ত, রস্বন ভৈরি খাবারে সে আকৃষ্ট হয় না; চা, কফি, পান, বিড়ি সিগারেটেও ভার রুটি হয় মা। তথু অবৈধ ব্রী সঙ্গই সে ভ্যাগ করে মা, ব্রী সঙ্গই সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে জ্ব্যাখেলা, ফাটকারাজিভেও দে সময় নই করে না, আগ্রহও দেখায় না। এইভাবে সে অনর্থ থেকে মুক্ত হলে মনে করা যায়। একে বলে 'অনর্থ-নিবৃত্তি'। কৃষ্ণভাবনায় অসেক হলেই 'অন্বর্থ-নিবৃত্তি' হয়।

অনর্থ-নিবৃষ্টি হলে কৃষ্ণ-ভন্তনে নিষ্টা হয়। বাত্তবিক সকল কৃষ্ণ কর্মের প্রতি সে আসক হরে পড়ে, এবং তথন কৃষ্ণ-ভন্তন করতে করতে সে 'ভাব'-এ আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এই 'ভাব-উদয়' কৃষ্ণপ্রেমেরই প্রাথমিক অবস্থা। এইরূপে বন্ধ জীব সংসার মৃক্ত হয়ে দেহাদ্ববৃদ্ধি ভ্যাগ করে। তথু ভাই নয়, সঙ্গে সঞ্চে সে অড় ঐশ্বর্থ ভাড় বিদ্যা, সব রকম জড় আকর্ষণে নিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় সে শ্রীভগবানকে অনুভব করে ও তার শক্তি মারাকে বুঝতে পারে।

যিনি 'ভাব'-এর অবস্থা দাভ করেছেন, মারা বর্তমান থাকা সংখ্যও ভাঁকে আর বিচলিত করডে পারে না, তাঁর মনকে বিক্লিও করতে পারে না। কারণ ভক্ত তখন মায়ার স্বরূপ বুবতে পারে। মারা মানেই শ্রীকৃক্ষ-বিশৃতি, আর কৃষ্ণভাবনা ও কৃষ্ণ-বিশৃতি আলো আঁধার এর মতো পাশাপাশিই থাকে। বদি কেউ আঁধারে থাকে, সে আলোক উপভোগ করতে পারে না; কিন্তু যে আলোকে থাকে, অন্ধকার ভাকে বিচলিত করতে পারে না। ভাই যে কৃষ্ণানুলীলন করবে, সে

ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে ধাবে এবং কৃষ্ণলোকে বাস করবে, বাস্তবিক মায়াক্ষকার ভাকে শর্শন্ত করতে পারবে না। ভাই *শ্রীচৈতদা চরিতামৃতে* (মধ্য ২২/৩১) শ্রীল কক্ষণাস কবিবাজ গোসামী শিখেছেন-

> कृषः-मूर्यममः; यात्रा रहा अक्रकातः। वैद्या कृषः, छोरा मारि यात्रातः अधिकातः ॥

সূতরাং সূর্বসম কৃঞ্চকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা মাত্রই মায়ার অন্ধকার ভংকবাং বিসূত্ত হরে বার ।

#### শ্ৰোক ৮

তরাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্তনানু-স্থৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিথোজ্য। তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাণি জনানুগামী কালং মরেদখিলামিত্যুপদেশ-সারম্ ॥ ৮ ॥

#### পদাৰ্থ

তৎ—তাঁর (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের); দায়—পবিত্র নায়; স্থা—আকৃতি; চরিতাদি—চরিত্র, গুণ, দীলা ইত্যাদি; সুকীর্ডল—উত্তয় কীর্ডল; অনুস্বত্যাঃ—অনুস্থা বরণ; ক্রমেণ—ক্রমে ক্রমে; রলমা—ভিহবা, মনসী—মন; নিবোজ্ঞা—নিয়োজিত, তিষ্ঠন—তিষ্ঠ বা স্থিত হওয়া; ব্রজ্ঞে—ব্রজায়ে; তৎ—তাকে (ভগবান প্রীকৃষ্ণকে); অনুবানি—অনুবান; জন—ব্যক্তি; অনুবামী—অনুবামী; কালম্—কাল; সরেৎ—ব্যবহার করা উচিত; অধিলম্—সমগ্র; ইতি—এইভাবে; উপদেশ—উপদেশের; সার্যম্—সারাংশ।

#### अनुवान

সমগ্র উপলেশ সমূহের সারাংশ হল এই যে, প্রভ্যেকের শ্রীভগরানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, গীলা আদি উত্তমরূপে নিরন্তর কীর্তম ও জরণ করে সময়ের সধাবহার করা উচিত। এই উপায়ে মন ও জিলা ক্রমে ক্রমে ভসবং-সেবার নিয়োজিত হবে। এইভাবে ব্রজধানে (গোলোক বৃদাবন ধান) বাসপূর্বক কৃষ্ণভন্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত, এবং ভগবানের ভক্তি সেবায় নিমন্ন ভারি প্রির ভক্তের পদাক অনুসরণ করে চলা উচিত।

#### তাংপর্য

মনই আমাদের শত্রু, আবার মনই আমাদের বন্ধু । কিন্তু সেই মনকে শিক্ষা দিয়ে সব সময়ের জন্য বন্ধুতে পরিণত করতে হবে । মানুবের মনকে শিক্ষা দিরে কৃষ্ণভাবানাগর করে ভোলাই কৃষ্ণভাবানামৃত সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য ওধু এই জীবনের অভিজ্ঞতা বা ভাবই নয়, বিগত শত সহস্র জীবনের অভিজ্ঞতা, ভাব ইত্যাদি আমাদের মনে বর্তমান থাকে। এই সমস্ত ভাবগুলি কর্যনও কর্যনও একত্রিত হলে মনোজগতে পরশার বিরোধী ভাবের উদয় হয়। এইভাবে মারাবদ্ধ জীবের শক্ষে মানসিক ক্রিরা ক্থমও ক্থমও বিপর্যয় ঘটাতে পারে। ভাই মনোবিজ্ঞানীরাও মনের এই ক্রিয়াকলাপ সমৃদ্ধে সচেতদ ভাগবদ্শীভায় (৮/৬) বর্ণিত আছে—

बर यर वानि चन्नन् छावः छाळछा**ः करनवत्तम् ।** छः खामदेविक क्लांतस्य मना छन्नावछाविकः ॥

"মৃত্যুর সময়ে দেহত্যাশের পূর্বে জীব যা চিন্ত। করে, দেহত্যাগের পরে সেই অবস্থা সে প্রাপ্ত হয়।"

দেহতাপের সময় বাড় খন ্ বৃদ্ধি শহবর্তী জীবনের জনা সৃদ্ধ দেহ গঠন করে। সেই সময় বাদি হঠাৎ গুণাবৎ প্রতিকৃশ চিন্তা করে, তা হলে জীবাত্মা তদনুবাপ পুনর্জনা লাভ করে। শক্ষান্তরে মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষাকে সরাণ করলে, ভগবদ্ধাম গোলোক কৃদ্ধাবনে গতি লাভ হয় এই সক্ষম দেহান্তর ব্যবস্থা খুব সৃদ্ধভাবে ঘটে। ভাই এখানে শ্রীক্ষপ গোস্বামীপাদ ভতদের মনকে সেই সক্ষমভাবে গঠন করতে উপদেশ সিন্দেন যাতে মৃত্যুর সময় মন যেন শ্রীকৃষ্ণা ছাড়া জন্য কিছুর চিন্তা না করে। সেই বক্ষম জিহবাকে এমনভাবে শিক্ষিত করে ভূমতে হবে যাতে জিহবা কৃষ্ণা-শ্রসাদ ছাড়া যেন জন্য বিছু আহার না করে, কৃষ্ণা-কথা ছাড়া কৃষ্ণেভর কথা না বলে। ভিনি আরও উপদেশ দিয়েছেন এই বলে বে ভিন্তা বল্পে অর্থাং ব্রক্ষে কাস করবে।

ব্রজত্মি, অর্থাৎ বৃশাবন চুরাশি ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত বৃদাবনে বসবাসকালে সেখানে অন্ধতকের শরণ নিতে হবে। এইভাবে সব সময় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর উপঃ ৫ অপ্রাকৃত লীল্য স্বরণ করতে হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসি*ছুতে (১/২/২৯৪) এই বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন–

कृष्कर चत्रन् खनर ठामा ध्यष्ठेश निष्मगीरिष्ठम् । खस्यक्षात्रक्षात्रकारमा कृर्याद्यमश्चात्रः मना ॥

ভক্তের সর্বদা ব্রজ্ঞভূমিতে বাস করা উচিত এবং সর্বদা শ্রীকৃক্ষ এবং ভার পার্বদদের কথা অরণ করা উচিত। তার পার্বদদের পদাক অনুসরণ করে এবং ভাদের মিত্য তত্ত্বাবধানে ভগবত্তজন করতে করতে কৃষ্ণ সেবার তীব্র অভিযাব জাগ্রত হবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ডজিরসামৃতসিকুতে (১/২/২৯৫)* আরও লিখেছেন-সেবা সাধকরপেশ সিররপেশ চাত্র ছি। ডক্রাব-লিক্রমা কার্যা ব্রজনোকানুসারতঃ ঃ

ব্রজভূমিতে বিশেষ কোন কৃষ্ণ-পার্থদের আনুগত্যে তাঁর পদান্ধ অনুসরণ করে ব্রজবাসীদের ভাব নিয়ে শ্রীন্তগবানের সেবা করতে হবে। এই পথ সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য এবং সিদ্ধ অবস্থায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ মারাবদ্ধ অবস্থারও প্রইজবে কৃষ্ণানুশীলন করা যার; আবার মুক্ত অবস্থায় ভগবৎ প্রান্তির পরও সিদ্ধ পুরুষেরা এইভাবে ভগবত্তকার করতে পারেন। শ্রীন ভক্তিসিদ্ধান্ত সরবতী ঠাকুর এই গ্রোকের ব্যাখ্যা; করে নিবেছেন বে, "যার চিন্তে কৃষ্ণভক্তির উদর হয়নি, তার উচিত সব রক্ষ জড় অভিলায় ভ্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, শ্রীনা, পরিকরালি সরব ও কীর্তন করা এবং ঐতাবে বৈধীপ্রক্তির অনুশীলন করে মানকে শিক্ষিত করা। এইরূপে কৃষ্ণভব্তে ফটির উন্মেধ হলে বৃদ্ধাবনে বাস করা উচিত এবং একজন নিপুন ভক্তের অধীনে সব সমর কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবশ্ন, কৃষ্ণভালি স্বরণ করে কানভিপাত করা উচিত। ভগবৎ-সেবা অনুশীলনের এই হচ্ছে সারকথা।"

প্রাথমিক অবস্থার ভক্তের সব সময় কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা উচিত। এই খবছার নাম 'প্রবণ দশা'। অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য তনতে জনতে যে অবস্থা লাভ হয়, ভার নাম 'বরণ-দশা' অর্থাৎ এই অবস্থার ওক্ত কৃক্ত-কথা এইণ করার মত মানসিক অবস্থা লাভ করেন যার 'ৰরণ-দশা' থারি হয়েছে, কৃষ্ণ-কথার ভার আগক্তি হয়েছে আর যিনি ভাবারিষ্ট ষয়ে কৃষ্ণ কীর্তন করেন, ডিনি 'ছরণাবস্থা' লাভ করেছেন 'কৃষ্ণ হরণের পাঁচটি পর্বায়ত্রন্য অবস্থা হচ্ছে-শরণ, ধারণা, ধাান, অনুষ্ঠি ও সমাধি প্রাথমিক অবহার শ্রীকৃষ্ণ-সরণ মাঝে যাখে ব্যাহত হতে পারে, কিছু পরে ডা অব্যাহতভাবে চলতে ধাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সরণ অন্যাহত হলে, ভা ঘনীভূত হয়ে 'শ্ৰীৰুক্ষ ধ্যান' হবে। শ্ৰীকৃষ্ণ-ধ্যান অবিরাম অব্যাহত ভাবে চললে ভাকে 'অনুস্তি' বলে। অবিরাম ও অব্যাহত অনুস্তির ফল 'সমাধি'। স্বরণ-দশার এই চরম অবস্থায় বা পূর্ণ সমাধিতে জীবাত্তার শত্তপ উপলব্ধি হয়, জীব তার নিত্য কৃষ্ণদাসত্ত্ব পূর্ব ও দিভিত ভাবে উপলব্ধি করে এই অবস্থার নাম 'সম্পত্তি-দশা', অর্থাৎ শ্রীবনে পর্য দিন্ধি বা পূর্ণতা লাভ করা।

প্রীতৈতন্য-চরিভামৃতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, কমিন্ত অধিকারী কৃষ্ণনেরা ভিন্ন জন্য সব অভিসাধ ড্যাগ করে কেবল শান্তামৃণ বৈধী ভঙ্জি অনুশীলন করবেন। এই রকম আমন্তি হলে, ডবম বৈধী ভঙ্জি গালন না করে ঘতকুর্তভাবে প্রীকৃষ্ণ চরণপথে সেবা করনেই হবে। এই অবস্থাকে 'রাগানুগ ভক্তি' বলে। তথন ভক্ত প্রীকৃষ্ণের নিভাগার্থদ কোন ব্রজবাসীর পদাহ অনুসরণ করে সে ভগবং সেবা করে ভাকে 'রাগানুগ ভক্তি' বলে। তীকৃষ্ণের লিভাগার্থদ কোন ব্রজবাসীর পদাহ অনুসরণ করে সে ভগবং সেবা করে ভাকে 'রাগানুগ ভক্তি' বলে। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোনবংস, ভার হাতের লাঠি, বালি বা গলার মালারণে শান্তরসে রাগানুগ-ভক্তি সাধন করা বার । সাস্যরণে প্রীকৃষ্ণের দাস, চিত্রক, পত্রক বা রভক্তর পদাহ্ব

অনুসরণীয় : সখ্য-রসে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলদেব, শ্রীদাম, সুদামের মডো শ্রীকৃষ্ণ-

ভজন করা উচিত। বাৎসন্য রুসে নন্দ মহারাজ, বলোদাদির মডো আর মাধুর্য

রসে (যুগদহীতি) শ্রীমতী রাধারাণী, তাঁর সখী ললিতাদি বা তাঁর মঞ্চরী, ত্রপ ও

রভির মতো ভগবন্ধজন করা উচিত। ভক্তিযোগ বিষয়ে খ্রীউপদেশাস্তের এই

इटब्स् भारतारम् ।

শ্ৰোক ১ বৈৰুষ্ঠাজনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্

সুর্বাদস্য বিরাক্তভা নিরিষ্ঠটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।। 🈹 ॥

# বৃদ্যারশাস্থলারশাণি-ক্রমণান্তকাশি গোবর্ধনঃ। ৰাধাকুৰমিহাপি গোকুদশতেঃ প্ৰেমামৃতাগ্ৰাবনাৎ

বৈকৃষ্ঠাৎ—ঐশ্বৰ্যময় দিব্য জগৎ বৈকৃষ্ঠ অপেক্ষা; জমিডঃ—(ভগ্ৰান শ্রীকৃষ্ণের) আবির্ভাবের জন্য; বরা—শ্রেষ্ঠা; মধুপুরী—মধুরা মঞ্চল অর্থাৎ খণুরা, তত্রাণি—তা অপেকা শ্রেচতর; রাস-উৎসবাৎ—রাস-দীলা উৎসবের শ্বনা: বৃশা-অরশায় বৃদ্ধাবনের অরণা; উলার-পাণি ভগবান গ্রীকৃষ্ণের; রমনাৎ—নাশবিধ গ্রেমমর বীলা-বিলাসের জনা, ভত্রাপি—তা অপেকা শেষ্টভব, পোৰ্থনঃ—গোবর্থন, রাধাকুওম্—রাধাকুও নামক পুণ্য স্থান; ইহাণি---ইহা **অণেক। প্রেচ**তর; গোকুল পডেঃ—গোকুলরাজ ভগ্বান শ্রীকৃষেত্র, *ধেমানৃভ*্ললিক, গ্রেমরণ অমৃতের হারা, **আগ্রা**র্নাৎ—প্রাবন ২৬য়ার জনা; **কুর্যাৎ**—করতেন; অস্যা—এর (রাধাকুণ্ডের) **বিরাজত**ঃ— বিরাজমান; বিরিতটে—শ্যেবর্ধন পর্বতের পাদদেশে, সেবান্— সেবা, বিবেকী---বিবেক-সম্পন্ন (ভজনবিশু কৃষ্ণাভক্ত) ব্যক্তি; দ—নয়, কঃ—কে।

#### অনুবাদ

মধুরা নামক দিবা ছান ঐশ্বর্যময় অপ্রাকৃত জগৎ বৈকৃষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীভনবান স্বরং সেখানে আবির্ভৃত হয়েছিলেন আবার বৃশাবনের অরণ্য মধ্রা মতন অপেকাও শ্রেষ্ঠ কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখানে বাসলীলার অংশধহণ করেছিলেন, এবং গোবর্ধন পর্বত বৃন্ধাবন-অরণ্য অপেকা শ্রেষ্ঠ, কারণ ডা শ্রীডগবানের চিন্ম ইন্তের মারা উত্তোশিত হয়েছিল এবং সেখানে ভগবান নানাবিধ প্রেমময় দীলা-বিদাস সাধন করেছিলেন

শ্ৰোক ৯

এবং এই সবের উর্ধে পরম রম্পীর রাধাকৃত হল সর্বোত্তম ছান, তার কারণ তা গোকৃলরাজ প্রীকৃষ্ণের অমৃত্যোপম প্রেমের বন্যার প্লাবিত হরেছিল। সৃত্রাং এমন কোন বিবেকী ব্যক্তি কি কোবাত আছেন বিনি গোবর্ধন পর্বতের পাদনেশে অবস্থিত এমন পরম রমনীয় রাধাকৃত্তের সেবা করতে অভিলাধী নন?

#### ভাষপৰ্য

সৃষ্টির ভিন-চতুর্ধাংশই হল অপ্রাকৃত ঋণৎ অর্থাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত বা পরম ধাম। খণ্ডাবডই তা জড় জগৎ অপেকা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রাকৃত ভগতে মধুরা ও তদসন্থিতিত অঞ্চল অপ্রাকৃত জগতের বৈকৃত্যাম অপেকা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। বারণ এই মধুরায় স্বয়ং ভগবান অথিকৃত হয়েছিলেন। আবার বৃদ্ধাবনের অরণাসমূহ (হাদশ বন) অর্থাৎ ভালবন, মধুবন, কহুলাবন ইত্যানি মধুরা অপেকা শ্রেষ্ঠ, কারণ ভগবান তথায় তাঁর নানাবিধ লীলাদি বিদান করেছিলেন। কিন্তু গিরিগোর্যান, বৃদ্ধাবন-অরণা অপেকা শ্রেষ্ঠ করবন শ্রীকৃত্য তাঁর করকমলে গোরর্থনকে ছরের ন্যায় ধারণ ক্ষমে ব্রজবাসীদের ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রবল বর্থণ থেকে স্ক্রা করেছিলেন এবং এইখানেই শ্রীভগবান তাঁর সখা রাখাল বালকদের নিয়ে গোনবংস চারণ করতেন ও প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধারাণীর সাথে বিলিও হতেন গোরর্থন গিরির পাদদেশে পরম রমণীর স্বাধাঞ্বরেই উত্তম তত্ত্বাণ বসবাস করেন

শ্রীতৈতন্য-চরিভামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম বন্ধ্রভূমি দর্শন কালে
মহাপ্রভূ রাধাকুতের সদ্ধান পাননি এর অর্থ এই যে, তথন তিনি সঠিকভাবে
রাধাকুতের অবস্থান অন্থেবণ করেছিলেন। অবশেষে তিনি সেই পবিত্র হানের
সদ্ধান পান, তথন সেখানে একটি ছোট পৃষ্ণরিণী ছিল। তিনি সেই পৃষ্ণরিণীতে
সান করেন, এবং ভক্তদের বলেন যে, ঐ স্থানে রাধাকুও অবস্থিত। পরে বড়-গোস্বামীদের মধ্যে বিশেষত শ্রীরূপ ও রঘুনাথ দাস পোস্বামীর নেভূত্বে
পুরুরিণীটি আরও খনন করা হয় আজও সেবানে সেই বৃহৎ দ্রীরাধাকুর বর্তমান। বরং ভগবান দ্রীটেতন্য মহাপ্রত্ন এই রাধাকুর আবিষ্কার অভিলাষ করায় দ্রীরূপ গোষামী স্থানটির উপর সাবিশের তথ্যত্ব আরোপ করেন; তাই রাধাকুরই ছগতের সর্বোত্তম ভজনস্থল। তথ্যকচত্ব ভজনাত্রেই রাধ্যকুরে বাস করবেন ৷ কিন্তু বারা গৌরভন্ড নন, যারা অনা সম্মান্তরে বৈশ্বর তারা এই স্থানের পারমার্থিক গুরুত্ব ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে গারবেন না। কেবল মহাপ্রত্বর অনুসত গৌর-ভক্তগণই এই মহিমা অনুভব করে রাধাকুরের সেবা করেন।

#### (計本 )0

কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তরা ব্যক্তিং ববুর্জানিন স্তেভ্যো জানবিমৃক্ত-ভক্তিপরমাঃ থেমৈকনিষ্ঠান্তভঃ। কেভ্যন্তাঃ পতপালগম্বজনৃশস্তাহেভ্যাহণি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তথ্যিরং তদীয়সবসী তাং নাশ্রবেং কঃ কৃতী ম ১০ ম

#### ৰ্যাৰ্থ

কর্মিত্যঃ—সর্ব প্রকার সংকর্ম নিবত পূণ্যবাদ কর্মীর তুলনার; পবিতঃ—
সর্বতোভাবে; ব্রেঃ—পরমেশ্বর ভগবাদ শ্রীকৃষ্ণের; প্রিয়ভরা—প্রিম হওয়ার
ছন্য; ব্যক্তিং মযুঃ—শাত্রে উরেখ আছে, জাদিদ—জ্ঞানপালী ব্যক্তিগণ;
ভেডাঃ—অলেকাকৃত প্রেট; জাদবিমুখ—জ্ঞান হতে মুক্ত; ভক্তি-পরমাঃ—
যারা ভজিযোগে ভগবাদের সেবায় নিযুক্ত; প্রেমেক-নিঠাঃ— মারা ভগবং-গ্রেম
লাভ করেছেদ, ভতঃ—ভাদের থেকে শ্রেট; ভেডাঃ—অপেকাকৃত শ্রেট;
ছাঃ—ভারা; পতপালপক্ষপৃশঃ—কৃষ্ণগতপ্রাণা সেই ব্রজ-নারীগণ;
ছাডাঃ—ভালের সকলের উর্ধে; জপি—নিভিত, লা—ভিনি; রাধিকা—
শ্রীমন্টী রাধারানী; প্রেটা—অভি প্রিয়; ভবৎ—সেইরূপ; ইয়ম্—এই; ভদীর-সর্বসী—ভার সর্বোধর (রাধাকৃত); ভাম্—রাধাকৃত; দ—না; আশ্ররেৎ—
আশ্রর গ্রহণ করেন; কঃ—কে, কৃতী—পর্য সৌভাগ্যবান।

#### अनुवाम

শালো উল্লেখ আছে যে, সকল প্রকার সহকর্মনিরক পুণাবান কর্মীর তুলনায় চিদাবেষী জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীহরির থিয়। ঐ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে বাঁরা অপেক্ষাকৃত উরত এবং যাঁরা তাঁদের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির স্তর লাভ করেছেন, তাঁরা ভগবানের ভক্তি-সেবা লাভ করতে পারেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং বিনি প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন তিনি ঐ মুক্তি প্রাপ্ত জ্ঞানী ক্তিদের ভ্রপানার শ্রেষ্ঠ। কিন্তু

ব্রহ্মনারীগণ (গোণীগণ) ভক্তির অনন্য স্তরে অধিষ্ঠিতা, কারণ তাঁরা কৃষ্ণপভ্যাণা। ঐ ব্রহ্মারীগণের বা গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃক্ষের অভি হির গোপীদের মধ্যে প্রিয়তম এই গোপীদির বড়ো (শ্রীমতী রাধারাণীর মড়ো) তাঁর কৃষ্ণও ভগবান শ্রীকৃক্ষের খাছে নিগ্তভাবে শ্রির। সূত্রাং এমন কে আছেন যিনি রাধাকৃষ্ণের এমন অপ্রাকৃত্ত ভাবমার পরিবেশে আশ্রর এছণ করে রাধাগোবিদের 'অটকালীর' ভালে না কর্বেন? বাছবিকগতে বাঁরা রাধাকৃষ্ণের জীরে রাধাকৃক্ষের ভজন-সাধ্য করেন, ভারা পরম সৌভাগ্যবান।

#### ভাৎপর্য

বর্তমান বৃগে জগতের প্রায় সকলেই সকাম কর্মী; কারণ তাদের সকলেই কর্মকণ ভোগ করতে চার। এইভাবে আমরা দেখি যে, এই ঋড় জগতের প্রতিটি । জীবই সারার বারা আবদ্ধ। এই কথা বিকুপুরাণে (৬/৭/৬১) বর্ণনা করা। চয়েছে-

विकूगकिः नदा ध्याका स्कावकाना कथानतः । जनिमा कर्मत्रःकानाः कुठीता गकितियाकः ।

সাধুণণ ভগবং শক্তিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা-পরা শক্তি, তটায়া শক্তি ও অপরা জড়া শক্তি। আবার এই জড়া শক্তিকে ভূডীয় শক্তি বলেও গণা করা হয়। জড়া প্রকৃতির হারা প্রভাবিত জীবেরা তথু ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কুরুর ও শৃক্রের মতো কঠোর পরিশ্রম করে। এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে পৃণাকর্মের ফলে কোন কর্মী বেদের কর্মকারীয় বজ্ঞানুষ্ঠানে (ধর্মানুষ্ঠানে) বিশেকভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে তারা উর্ধ্বণতি লাভ করে স্বর্গলোকে গমন করে। যারা নিখুতভাবে বৈদিক প্রধানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, ভারা চন্দ্রলোকে বা আরও উর্ধ্বলোকে গমন করে। ভগবদগীভায় (৯/২১) এ

বিষয়ে উল্লেখ আছে, *জীবে পূখো মর্ত্যালোকং বিশক্তি*— পূণ্যের কল করুৱাঙ্ক মলে কর্মীরা আবার জন্ম-মৃত্যুলোকে বা পৃথিবীতে কিরে আসে। বারা পৃথাকর্মের ফলে স্বর্গলোক লাভ করে, ভারা সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে সুব ভোগ করে, কিন্তু পূণ্যের ফল কর হওয়া মাত্র ভবকণাৎ ভালের জন্ম-মৃত্যুমর এই জগতে ফিরে আসতে হয়।

এই হচ্ছে কর্মী অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠের অবস্থা। পুণাবান হোক, আর পালীই হোক, প্রত্যেকের একই অবস্থা। এই জণতের ব্যবসারী, রাজনীতিবিল ও অন্যান্য প্রায় সকলেই জড় সূথে আসক। সং বা অসং যে কোন উপাত্তে অর্থ উপার্জন করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এদের কর্মী বা ঘোর জড়বাদী বলা হয়। এই কর্মীদের মধ্যে অনেক বিকর্মীও আছে, বারা বেদবিরোধী কর্ম করে। কিছু যারা বেদনিষ্ঠ, তারা বিক্ষুর প্রীতির জন্য যজানুষ্ঠান করেন ও শ্রীভগবানের আশীর্বাণী লাভ করেন। এইভাবে তারা উর্ধ্বণতি লাভ করেন। কিছু কর্মীরা বিকর্মী অপেক্ষা শ্রেয়। যেহেতু তারা বেদনিষ্ঠ, তাই ভগবান তাদের প্রতি তুই হন। ভগবদগীতায় (৪/১১) শ্রীকৃষ্ণ করেছেন—

#### (य यथा मार क्षंत्रमास्त्र जारक्रीयन जनामादम्।

অর্থাৎ "যে যেতাবে আমার কাছে প্রপত্তি করে, তাকে সেইভাবে কৃপা করি।' শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কৃপাসিয়, তাই ওধু ভক্তকেই তিনি কৃপা করেন মা, কর্মী ও জ্ঞানীর অভিলাষও তিনি পূর্ণ করেন। কর্মীরা উর্ধাগতি লাভ করে, কিন্তু যতনিন তারা কর্মফলে আসক্ত ততনিন জন্মমৃত্যুর আবর্তে তারা অভ্নেত্ব ধারণ করবে। কেউ যদি পূণ্যকর্ম করে, তা হলে তার ফলে সে নতুন দেহ লাভ করে দেবতাদের মধ্যে উর্ধালোকে বসবাস করবে বা আরও উর্ধাগতি লাভ করে সে আরও অধিক জড়সুখ ভোগ করবে। আর পাপকর্মের ফলে তার অধোগতি লাভ হবে, পথ বা গাছপালা হরে জন্মহুন্ করবে। সুতরাং যারা বিক্সী, যারা

বেদবিষ্ণ, সাধুরা তাদের প্রশংসা করেন না া শ্রীমন্তাগবতে (৫/৫/৪) উল্লেখ আছে-

मृनः अत्रखः कृकरः विकर्भ यनिक्तिग्रशीण्यः जाशृत्गाणि । न माधु बरना वर्ण जाजरमाश्यसमन्ति द्वानम जाम स्मरः ॥

ইন্দ্রিয়ণ্ডোগ পরারণতার জন্য যারা কুকুর ও শৃকরের মণ্ডো কঠোর পরিশ্রম ৰুৱে, সেই ক্ষডৰাদীয়া সৰাই উনুক্ত: তণ্ ইন্দ্ৰিয় ভৰ্ণদের জন্য তারা সৰ রকম ক্ষমনা কাঞ্চ করতে পারে। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা এই সব জড় কর্মে লিঙ হয় না, কারণ তার ফলে তাদের দুংখমর জড় দেহ লাভ করতে হয়। মায়িক দশায় ব্রিভাগ ক্রেশ অনুবলিকভাবে থাকে; এই ব্রিভাগ জ্বালা থেকে মুক্ত ছওয়াই মনুষা জীবনের উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত, জড় কর্মীরা অর্থোপার্জনের জন্য এবং অস্থায়ী জড় সুখের জন্য উনাব: এই জন্য ভারা নিমযোদি সঙ্গুত জীবন লাভ করার কুঁকি প্রহণ করে। মূর্খ বিষয়ীরা ভৌতিক জগতে ভোগ সূখের জন্য কড পরিকছনা করে। অখচ ভারা একবারও শুবে সেখে না সীমাবছ স্বীবনকালের মধ্যে ইন্দ্রির সুখের জন্য অর্থোপার্জনেই তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়ে ষায়। এইভাবে একদিম তাদের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুতে তাদের জড় কর্মের অবসান হয়। পরবর্তী জীবনে পণ্ড, গাছপালায় হেদান্তরিত হওয়ার কথা তারা কখনও বিবেচনা করে না এবং এইভাবে তাদের জীবদের সকল উদ্দেশ্যই বার্থ হর। জন্ম থেকেই তারা অজ্ঞানে আঞ্চন্ন। তথু তাই নয়, অজ্ঞানে আবন্ধ হয়ে আকাশশৰ্শী অষ্টালিকা, বিৱাট গাড়ি, সন্মানীয় পদ ইত্যাদি জড় উপকরণকে ভোল বন্দে মনে করে। তারা জানে না যে, পরবর্তী জীবনে তাদের অধোগতি হবে, তাদের ভোগের সমন্ত চেষ্টাই বার্থ হবে, তারা জীবনে 'পরাভব' অর্থাৎ বার্থতা লাভ করবে। শ্রীমত্তাগবড়ে (৫/৫/৫) তার উল্লেখ আছে~

#### পরাভবস্তাবদবোধজাতঃ।

ভাই আত্মনত্ত্ব উপলব্ধির জন্য উৎসূক হতে হবে। "আমি দেহ নই, আমি আত্মা,ঃ এই আত্মনত্ত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞানভার অস্ককারেই জীবন নষ্ট হবে। লক্ষ লক্ষ লোক ইন্দ্রিয় ভোগেই জীবন অতিবাহিত করছে, কিন্তু ভাদের মধ্যে হয়ত একজন আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হয়। সে বোঝে জীবনের একটা অর্থ আছে; এই রকম ব্যক্তিকেই জ্ঞানী বলে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন এইরূপ কর্মই জীবকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দেহান্তর ঘটায়। শ্রীমন্ত্রাগবতে 'শরীববদ্ধ' শব্দটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে—"যতলিন ডোগ বাসনা থাকবে, ততদিন কর্মফলে আসন্তি থাকবে, এবং তার কলে অন্য দেহ গ্রহণ করতে হবে।"

এই জন্য কর্মীর চেয়ে জানী শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি অন্তত অন্ধ ভোগবাসনা থেকে বিরত থাকেন। শ্রীভগবানও শাল্রে সেই কথা বলেছেন। যাই হেকে, কর্মী অজনাক্ত্র আর জানী তা থেকে মুক্ত হলেও, জানী যদি ভগবন্তজন দা করেন, তা হলে তাকে অবিদ্যাহন্ত বলেই বিবেচনা করা হয়। যত বড় জানীই হোন না কেন, তার যদি ভগবৎ চরণে ভক্তি না থাকে, তিনি যদি ভগবৎ সেবা উপেন্ধা করেন, তাহলে তাঁর বৃদ্ধিকে অবিশ্বন্ধ বলে বিবেচনা করা হয়।

জানী বখন তগবড়জন করেন, তখন তিনি সাধারণ কানী অপেকা শ্রেয়। তখন তার সেই উন্নত অবস্থাকে বলা হয় জ্ঞান বিযুক্ত-ভক্তিগরস্। জ্ঞানী কিতাবে ভগবড়জন তরু করেন সেই বিষয়ে ভগবদগীতায় (৭/১৯) কনা ব্যায়েহে—

> वङ्नाः अनुनामरस् कानवानुः श्रेनमारणः । वानुरानवः नवीमिणि न मराखा नुनुनीनः ॥

"বহু জন্মের পর মধার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে সকল কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার চরণে প্রপত্তি করে। এই রকম মহাত্মা সভাই জ্ঞাতে দুর্লভ।" প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী যিনি ভগবানের পাদপত্তে আছোৎসর্গ করেন। কিন্তু এমন মহাত্মা অতি বিরল। বৈধীভক্তি অনুশীলন করে বারদ মূনি, সনক, সনাতনাদির পদান্ধ অনুসরণে রাগানুগা-ভক্তির উদর হয়। তখন শ্রীভগবান তাকে একজন মহন্তর ভক্ত হিসাবে গণ্য করেন। খাঁদের হৃদরে তথ্য তপবং প্রেমের উদয় হয়েছে, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

ব্রজেন গোপীগণ শ্রীভগবানের সর্বোক্তম ভক্ত কারণ শ্রীভগবানকৈ তুট করা ছাভা ভাঁদের জীবনের অন্য কোন লক্ষাই নেই। ভগবং সেবার বিনিময়ে গোপীগণ শ্রীভগবানের কাছে কিছু প্রত্যাশাও করেন না। এমন কি, শ্রীভগবান বলি কগনো ভাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে তাঁদের চরম দুঃখেও মিপতিত করেন, তথালি তাঁরা শ্রীভগবানকে ভোলেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ড্যাগ করে মধুরা যাত্রা করলে গোপীগণ দুঃখে কাতর হয়ে সারা জীবন কৃষ্ণবিরহেই অভিবাহিত করেন। সূতবাং এক অর্থে তাঁরা কোনদিনই কৃষ্ণসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হননি, কারণ কৃষ্ণচিন্তা করা বা কৃষ্ণ-স্বরণ করা আর কৃষ্ণসঙ্গ করার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। বরং এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূর মতে। 'বিগ্রলম্ভ সেবা' অর্থাৎ বিরহে কৃষ্ণ চিন্তা প্রতাক কুঞ্চলেবা অপেকা বহুওপে শ্রেয়। তাই অনন্য কুঞ্চভদের মধ্যে গোপীগণই সর্বোত্তমা, আবার সকল গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী প্রধানতমা। শ্রীমতী রাধরোণীর কৃষ্ণভক্তি অধিতীয়। এমন কি ৰমং শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত শ্রাধারাণীর ভক্তিভাব উপক্ষকি করতে অসমর্থ ছিলেন। তাই রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আহাদনের জনা তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন।

এইভাবে ব্রীরপ গোস্বামী অবশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শ্রীমতী রাধারাণীই সর্বোক্তমা কৃষ্ণভক্ত এবং তার সরোবর শ্রীরাধাক্ওই সর্বোত্তম স্থান। এই সিদ্ধান্তের সভ্যভা শ্রীচৈতন্য-চরিতাস্তের উল্লেখ অনুসারে লম্বুভাগকভাস্তের (উত্তর খণ্ডে ৪৫) প্রতিপল্ল করা হয়েছে—

#### यथा त्रांषाक्षिमा विस्काखन्माः कृष्टः क्षितः छ्या । नर्वरभाषीयु टेनरेवका विस्कातकाखवन्नाः ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (বিষ্ণুর) সবচেয়ে প্রিয় শ্রীমতী রাধারাণী, ডাই রাধারাণীর স্নান-সরোবর রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রির স্থান। সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের উচ্চতম হৃদয়মণি।"

তাই কৃষ্ণতাবদার উব্ধ ভক্তমাত্রেরই একাকে রাধাকৃতে আশ্রর নিরে সারাজীবন ভগবং সেবা করা উচিত। শ্রীউপদেশাকৃতের দশম শ্লোকে এই হল রূপ শোসামীর প্রধান উপদেশ।

#### হ্মোক ১১

কৃষ্ণস্যাকৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোহশি রাধা কুছং চাল্যা সুনিভিরভিতন্তাদৃশেব বাধারি। বং প্রেটেরশ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং ভং শ্রেমেদং সকৃদশি সরঃ স্বাতুরাবিকরোভি ॥ ১১ ॥

#### পৰাৰ্থ

কৃষ্ণনা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; উচ্ছৈঃ—সৃউচ্চ; প্রণয়-বস্তিঃ—প্রেমের বন্ধু; বেরসীভ্যঃ—প্রেমমান গোণীগগের মধ্যে; অপি—নিন্চিত; হাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; কৃত্য—সরোবর; চ—ও; অস্যাঃ—তাঁর; মুনিতিঃ—মহাদ মুনিগণের হারা; অভিতঃ—সর্বতোভাবে; ডাদৃক্-এব—সেইরপ; ব্যধায়ি—বর্ণিত; বৎ—বা; প্রেটেঃ—অনন্য ভন্তগণের হারা; অপি—এমন কি; অষল্—পর্যার; অভিত-ভাজান—ভক্তি সেবার নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য; তৎ—তা; প্রেম—ভগবৎ বেব; ইদন্—এই; সকৃৎ—একবার মাত্র; অপি—এমন কি; সহ—সরোবর; হাজ্যঃ—বে ব্যক্তি লান করেছেন; আবিষ্করোত্তি—উদিত বা জাগরিত হয়।

#### पहलाम

শ্রীমতী রাধারাণী প্রীকৃত্তের ব্রজ্জ্মির প্রেমমন্ত্রী গোপবালিকাগণের মধ্যে প্রেটা এবং তার সরোবরও তারই মতো শ্রীকৃত্তের অতি প্রিয়। শালে মুনিগণ এইরণে বর্ণনা করেছেন। এমন কি এই রাধাকুও মহান্ মুনিগণেয়ও মুর্গত বন্ধু। সূতরাং সাধারণ তকের নিকট তা প্রকৃতই দুর্গত। সূতরাং কেউ যদি নেই পবিত্র সরোবরে একবার অবগাহন করেন, তা হলে তার অস্তরে তগবৎ প্রেম্বর উদর হবে।

#### ভাৎপর্ব

শ্রীরাধাকৃত জগতের সর্বোশুম স্থান কেন। কারণ এই সরোবর শ্রীকৃষ্ণের সর্বোশ্তম ভক্ত শ্রীমন্তী রাধারাণীর 'জলকেলি'র স্থান। সকল গোপীদের মধ্যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রিরন্তমা; তাই রাধারাণীর সরোবর রাধাকৃত, রাধারাণীর মতোই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম স্থান। বাস্তবিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাক্তকে রাধারাণীর মতোই ভালবাসেন। তথু বৈধীতক্তি অনুশীলনকারীই নর, এমনকি নিবিষ্টভাবে ভাবস্তজনকারী মহাত্মারাও সহছে রাধাকৃত লাভ করতে পারেন না। তাই রাধাকৃত সতাই দুর্লভ।

শাব্রে উল্লেখ আছে যে, একবার মাত্র রাধাকৃত্বে স্নান করলে নাকি ভক্তের গোপীভাবের উদয় হয়; তাই শ্রীল রূপ গোসামীর মতে কেউ যদি রাধাকুওতটে স্থায়ীভাবে বসবাস না-ও করতে পারে, তথাপি ভক্তমাত্রেই বভবার সম্বব রাধাকুতে রাদ করা উচিত। ভগবত্তকনে এটি একটি অত্যন্ত ওকত্বপূর্ণ সেবা। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও লিখেছেন বে, রাধারাণীর সধী-মঞ্জরীদের ভাব নিয়ে সৃষ্ণাদেবা করতে হলে ভঞ্জনোন্নতিকামীদের পক্ষে হাধাকুণ্ট সবচেয়ে ওরুত্বপূর্ণ স্থান। ভক্তদের মধ্যে যারা 'সিদ্ধদেহ' সাত করে অপ্রাকৃত ধাম, গোলোক-বৃন্দাবনে যেতে চান, তাঁদের রাধাকুওতটে ভজন করা উচিত; এবং রাধারাণীর মনিষ্ঠ কোন মঞ্চরীর আশ্ররে ও তাঁর নির্দেশে কৃষ্ণদেবা করা উচিত। নৌড়ীয় কৃষ্ণভক্তদের কৃষ্ণভজনের এই হলে সর্বোত্তম পথ। এই প্রসাসে শ্রীল ভঙিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিখেছেন যে নারদ মুনি, সনকালি মহান্ ভক্তর। পর্যন্ত রাধাকুথে স্নান করার সুযোগ পান না। সেকেত্রে সাধারণ ভক্তদের কথাই থঠে না। সৌভাগাক্রমে কেউ যদি রাধাকুতে গিয়ে একধার স্থান করতে পারে, তা হলে সে গোপীদের মতো কৃষ্ণপ্রেমে উভুদ্ধ হবে। রাধাকৃষ্ণতটে বাস করে ভগবস্তাবে আবিষ্ট থাকবার কথা শাহ্রে শেখা আছে। সব রক্তম জড়-ভাবনা ত্যাগ করে রাধারাণী বা তাঁর মন্ত্ররীর অধীনে রাধাকুততটে ডজন করা উচিত। এইভাবে সারা জীবন ভগবত্তজন করলে দেহত্যাগের পর ভগবদ্ধামে পিয়েও এইভাবে রাধারাণীর অধীনে ভগবন্ধজন করা যাবে। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতিদিন রাধাকুণ্ডে স্নান ও সেখানে ভগবন্ধজনের মধ্যেই ভক্তিযোগের চরম সাকল্য নিহিত আছে। এমন কি নারদ মুনি ও জন্যান্য মহান্ ভক্তদের পক্ষেও এই সুযোগ লাভ করা থুবই কঠিন। রাধাকুতের মাহাস্থ্য অপরিসীম, সুতরাং রাধাকুণ্ডতটে ভগবড়জন করে গোপীগণের অধীনে রাধারাদীর শেবা লাচ্চের সুযোগ পাওয়া যায়।